

# সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম ভাগ

# সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

(প্রথম ভাগ)

প্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.
অধ্যাপক, মৌলানা আন্ধাদ কলেজ, কলিকাতা

8

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. আর. এস., কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেন্দ্র, কলিকাতা



এ. মুখার্জী **দ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড** ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট : কলিকাডা-১২

#### Sanskrita Sahityer Bhumika

(Part One: 2nd. Ed.)

By Dr. S. C. Banerjee, M. A., D. PHIL. Prof. N. C. Bhattacharya, M. A., P. R. S.

Price: Rs. 7.50 nP.

#### প্রকাশক:

শ্ৰীঅমিয়রঞ্জন মূখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এ. মুখাৰ্জী আণ্ড কোং প্ৰাইভেট লি:

२, विका छाड़िकों खेंडि, क्लिकाछा-->२

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণঃ প্রাবণ, ১৩৭০ প্রথম সংস্করণ, কান্ধন, ১৩৬৩

মূল্য ঃ টা. ৭'৫০ ( সাড়ে সাত টাকা ) মাত্র

মুদ্রাকর:

শ্ৰীজয়ন্ত বাক্চি

ইতিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস

( পি, এম, বাক্চি আণ্ড কোং প্রাইভেট নিঃ)

৩৮এ, মসজিদবাড়ী দ্বীট

কলিকাতা—৬

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি যে বালালী পাঠক সম্পূর্ণরূপে হতাদর নহেন, তাহার অক্তম প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ।

সংস্কৃত সাহিত্য সমস্কে জিজ্ঞান্ম ব্যক্তিগণের মধ্যে তন্ত্রশান্ত্র সমস্কে কৌরুহল লক্ষ্য করিয়া বর্তমান সংস্করণে তন্ত্রের একটি মোটাম্টি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের একটি কালামুক্রমণী এবং সবিশেষ শ্রেনীয় গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। বৈদিক সাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে যে-সকল বিভিন্ন মত এই পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, উহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। বৈদিক সংস্কৃতির মোটাম্টি বৈশিষ্ট্যও পৃথক্তাবে লিপিবদ্ধ হইল।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে-সকল ইংরাজী উদ্ধৃতি ছিল, ঐগুলির যথাসম্ভব বাংলা অমুবাদ বর্তমান সংস্করণে দেওরা গেল। উদ্ধৃতি অবিকৃত থাকাই সমীচীন; কিন্তু বাংলাভাষার মধ্যে ভাষাস্তরের বারংবার সন্নিবেশ কোন কোন পাঠকের ক্রচিন্তদে বলিরা এই পদ্ধৃতি অবলম্বন করিতে হইল।

যাঁহারা বাংলাসাহিত্যের গভীরে প্রবেশেচ্ছু, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে কৌতৃহল প্রকাশ করিক্ষ থাকেন। এই জম্ম বর্তমান সংস্করণের একটি পরিশিষ্টে এই বিষয়ের দিগ্দর্শন করা গেল।

এই অংশটি রচনা করিয়াছেন এমতী রমলা দেবী ( বন্ধ্যোপাধ্যার )।

তু:বের বিষয়, সভর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থথানিতে কতক মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিরা গেল। ১২৪ পৃষ্ঠার সংশ্লিষ্ট শ্লোকটি মুরক্সাকারে মুদ্রিত করা গেল না।

বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণটি পাঠকের স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশিত হইল। ইহার ভালমন্দের বিচার পাঠকই করিবেন। অলমভিবিস্তরেণ—

অক্ষরতৃতীয়া

শ্রীস্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

>090

### প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্য স্থপ্রাচীন ও স্থবিশাল। বর্তমান যুগে কোন সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলে সেই সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলিয়া মনে করা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে পাশ্চাত্য ভাষায়। এই ইতিহাস-রচিয়ত্গণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ম্যাক্স্ম্লার, ম্যাক্ডোনেল, কীথ্ ও ভিটারনিংস। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় এইরপ একটি ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থগুলি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বৃহদাকার যে, উহাদের মধ্যে সাধারণ পাঠকের প্রবেশ সহজ্যাধ্য নহে। এইরুক্ত উহাদের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজীতে রচিত হইয়াছে। এমন কি, হিন্দী এবং অক্যাক্ত কতক নব্য ভারতীয় ভাষায়ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। তুংবের বিষয়, বাংলা ভাষায় এইরূপ ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। জাহুবী ভৌমিক মহাশ্যের 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গ্রন্থ। কিন্তু, উহা মৃদ্রিত হইয়াছিল প্রায় চিল্লিশ বংসর পূর্বে এবং ঐ গ্রন্থ বর্তমানে তুর্লভ।

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসাহী বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের প্ররোজনের প্রতি লক্ষ্য রাধিয়াই এই ক্ষ্ম গ্রন্থটি রচিত হইল। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইভিহাস নহে, এই সাহিত্যের ইভিহাসে প্রবেশ-কামী ব্যক্তির সহারক মাত্র। ইহাতে পণ্ডিতগণের ক্ষম বিচার ও জটিল বিষয়ে বাদবিতগুর অবভারণা করা হর নাই।

বাঁহাদের জন্ত এই এম্বিকা রচিত হইল, ইহার বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও লেও কবরের প্রম সার্থক হইবে। ইহা পাঠে কোন সহদর ব্যক্তি ইহার দোষফাটির প্রতি লেওকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাঁহাদের কুড্জভাভাজন হইবেন। এই গ্রন্থের ঘিতীয়ভাগে দর্শন, অলকার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রেক্যুক্ত কোন কোন বর্ণের বিত্বিধি সকলে মানিয়া চলেন না। স্থতরাং বর্তমান গ্রন্থে ঐ সকল বর্ণের বিত্বিধি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে, অপর স্থলে করা হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে কতক মূদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল বলিয়া গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সন্ধিবেশিত হইল।

কলিকাতা শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৩ শ্রীস্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

### অবতরণিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের ইভিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের জানা।
প্রয়োজন, 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'সংস্কৃত সাহিত্য' বলিতে ঠিক কি ব্ঝার। সংস্কৃতকে
ভারতীর আর্যভাষা বলা হয়। সাধারণতঃ, 'সংস্কৃত ভাষা' বলিতে বৈদিক
যুগের ভাষা হইতে আরম্ভ করিরা 'রামারণ' 'মহাভারত'এর ভাষা ও তৎপরবর্তী
যুগের ভাষা, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, উহাদের টীকা টিপ্লনী প্রভৃতি সব
কিছুর ভাষাকেই ব্ঝার। কিন্তু, 'সংস্কৃত' শন্দটিতেই সংস্কার বা refinementএর
একটা ভাব আছে। ভাহা হইলে ব্ঝা যার, পূর্বে এমন একটা ভাষা ছিল,
যাহা refined হইরা সংস্কৃতে পরিণত হইরাছিল। সেই ভাষা কাহারও
কাহারও মতে প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা। কোন
কোন পণ্ডিভের মতে, মূল ভাষাই ছিল সংস্কৃত। ইহার বিকৃতিই প্রাকৃত ভাষা।
অধিকাংশ আধনিক পণ্ডিভের মতে অফ্যাবে ভারতীর আর্যভাষার তিনটি

অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতের মত অমুসারে ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর স্বীকৃত হইয়াছে। উহারা এইরূপ:—

- ১। প্রাচীন ভারতীর আর্যভাষা,
- ২। মধ্য ভারতীর আর্যভাষা,
- ৩। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

ভিটারনিংস প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিতরূপ কালাস্ক্রমিক ভাগ করিয়াছেন:—

- (১) অতি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
  - (ক) প্রাচীনতম বৈদিক মন্ত্রসমূহের ভাষা ( প্রধানত: ঋথেলে ).
  - (খ) পরবর্তী মন্ত্রসমূহের ভাষা (বিশেষতঃ অক্টান্ত বেদ, আহ্মণ এবং স্ত্রসাহিত্যের ভাষা)।
- (২) সংস্কৃত
  - (ক) মন্ত্রাংশ ছাড়া, বৈদিক মুগের গছগ্রন্থসমূহের ভাষা এবং পাণিনির ভাষা
  - (খ) 'রামারণ' ও 'মহাভারত'-এই ছুইটি এপিকের ভাষা,
  - (গ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত—অর্থাৎ পাণিনির পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত পালি ও প্রাক্ত ভাষা। প্রাক্ত ভাষা স্থানভেদে নানারপে প্রচলিত ছিল; যথা—শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, মাগধী ইত্যাদি। ইহাদের উপভাষাও বিবিধপ্রকার ছিল। কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশে পরিণত হইল।

অপত্রংশ হইতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উৎপত্তি; যথা—বাংলা, বিহারী, নেপালী ইত্যাদি।

এই ত গেল ভাষার কথা। এই গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসই আমরা আলোচনা করিব; স্থতরাং, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ পালি ও প্রাক্ততে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের ইতিহাসের বিষয়ীভূত নহে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। অতএব, একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রচিত সাহিত্যের ইতিহাসই বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হইবে। এই সাহিত্যকে মোটাম্টিভাবে নিম্নলিখিত কালাক্ত্রমিক ভাগে বিভক্ত করা হয়:—

- (১) বৈদিক সাহিত্য,—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাকসমূহ।
- (২) এপিক সাহিত্য--রামায়ণ ও মহাভারত।
- ক্লাসিক্যাল সাহিত্য—পাণিনির পরবর্তী নানাবিষয়ক গ্রন্থরাজি।

সংস্কৃত 'এপিক সাহিত্য'কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'রামারণ' 'মহাভারত'কে তাঁহারা বলিয়াছেন popular epic বা জনপ্রির<sup>্ন</sup> এপিক। পরবর্তী কালের পম্মকাব্য সাহিত্যের আখ্যা তাঁহারা দিয়াছেন court epic বা রাজ্যভার এপিক।

এখন প্রশ্ন ইইতে পারে, যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এত প্রাচীন তাহা আমাদের পড়িবার বা জানিবার প্রয়োজন কি? বর্তমানে আমরা সংস্কৃত ভাষার মনের ভাব প্রকাশ করি না বটে, কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার প্রয়োজন নাই—একথা বলা চলে না। প্রথমতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান আবস্থকতা এই যে, ভাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত। পিতৃপিতামহের পরিচর না থাকিলে যেমন কোন লোকের সামাজিক মর্যাদা ক্রপ্প হইরা থাকে, তেমনই জাতির ঐতিহ্ন না থাকিলে

ভাহার মর্যাদার হানি ঘটে। কোন ব্যক্তির যদি জাতীরভাবোধ না থাকে, তাহা হইলে সে আত্মর্যাদার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাকৃদ্মূলার বলিয়াছেন,

"A people that could feel no pride in the past, in its history....., had lost the mainstay of its national character."

দিতীয়তঃ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এবং কাব্য নাটকাদিতে যে সমস্ত জানগর্ভ উপদেশ ও নীতিমূলক কথা আছে, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। স্বতরাং, আত্মোন্নতির জন্ম ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে এই ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতীয় কাব্যরস্পিপাস্থর পক্ষেও সংস্কৃত ভাষা অবশুপাঠ্য। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে নিহিত্ত আছে। স্বতরাং যে সংস্কৃত এই সকল গ্রন্থের ভাষা, তাহা অবশু শিক্ষণীয়। বস্ততঃ সাহিত্য ছাড়াও মৃদ্রা (numismatics) এবং লেখমালা (epigraphy) প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতে লিখিত। চতুর্থতঃ, পৃথিবীর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত ভাষা হিসাবে সংস্কৃত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত্ত সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বর্তমান যুগে আর্থগণের ইতিহাসে আলোকপাত হইতেছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভাষা অপরিহার্য।

উল্লিখিত প্রস্নোজন ছাড়াও ক্ববিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, পদার্থ-বিখ্যা, বনস্পতিবিখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বাস্তব জীবনের উপযোগী বিখ্যা অর্জন করিতে হইলেও সংস্কৃত শিক্ষার একাস্ত প্রস্নোজন।

## সূচীপত্র

প্রকা বিষয় অধ্যাশয় বৈদিক সাহিত্য এক িবৈদিক সাহিত্য ৰলিতে কি বঝায়—১. ঋথেদের ত্রাহ্মণ ও আরণ্যক—৩, শুকু ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৩, আরণ্যক ও উপনিষদ্—৪. (वमान-8] প্তই था देश प गिःकन्नकान—€. विषय्वेख—९. অষ্টক ও মণ্ডলগত বিভাগ--- 1. ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ---৮, প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ-১٠. পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—১০, সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ—১১, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ও ঘনপাঠ-->২. হোডার সহিত সম্বন্ধ-১৪, ঋথেদ-ব্যাখ্যার পদ্ধতি-১৫. ঋথেদে উত্তরকালের কাব্য ও নাটকের উপাদান--> ১. **(मव्छा—১৮, अध्यक्तत्र भाशा—२२** ] তিন जाबदरफ ર૭

> [ সঙ্কলনকাল—২৩, আন্দিক ও বিষয়বস্তু—২৩, উল্লাভা, ঋথেদের সহিত সম্বন্ধ—২৪, গানেই

অধ্যায়

বিষয়

설술

প্রধানত: সার্থকতা—২৪, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইহার স্থান—২৪, ইহার সম্বন্ধে গীতা—২৪, স্তোভ—আর্যদের উহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অপ্রদ্ধা—২৫, সভ্যতা ও ইতিহাসের দৃষ্টিভন্গীতে ইহার সার্থকতা—২৫, শাখা—২৫]

চার

### যজুর্বেদ

₹.

[ ইহার ছই রূপ: শুক্ল ও কৃষ্ণ—২৫,

বিভিন্ন শাখা—২৬, সঙ্কলনকাল—২৬,

বিষয়বস্তু—২৬, ঝথেদের সহিত সম্পর্ক—২৭,

ঝথেদ অপেকাও ইহার প্রাধান্ত—২৭,

অধ্বর্যু—২৭, প্রাচীনতম গল্পশৈলী —২৭,

যজুর্বেদ ও রাহ্মণ—২৭, এই যুগে ঋথেদের

আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব—২৮,

রাহ্মণদের ক্রমশঃ প্রাধান্ত—২৮, বুহৎ যজ্ঞের

সহিত পরিচয়—২৮, শ্রোভক্তের সহিত সম্পর্ক—২৯]

পাঁচ

#### অথর্ববেদ

२३

[ সঙ্কলনকাল—২৯, বিষয়বস্ত—৩০,
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—৩১, সংস্কৃতির সভ্যর্থ—৩১,
ইহাতে আদিম ধর্ম—৩২, ইন্দ্রজাল ও রহস্য—৩২,
দেবতা—৩২, ভাষা—৩৩, 'অথবাদিরস্' শন্দের
অর্থ—৩৩, ঝগ্রেদের সহিত সম্বন্ধ—৩৪,
গৃহ্নস্ত্তের সহিত সম্পর্ক—৩৪, আবেন্তা ও অথববেদ—৩৫,
প্রশ্নেজনীয়তা—৩৫, ত্রদ্ধী ও অথববেদ—৩৬]

অধ্যায়

বিশয়

পূষ্ঠ1

ছয়

ব্ৰাহ্মণ

৩৬

[ অর্থ—৩৬, সংহিতার সহিত সম্বন্ধ—৩৬,
সকলন—৩৭, বিষয়বস্তু—৩৭, কোন্ বেদের
কোন্ প্রাহ্মণ—৩৮, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা
—৩৮, ইহাদের প্রফুতি—৩৮, ঋত্বিক্গণের প্রাধান্থ—৩৮, প্রাহ্মণযুগে আর্যদের
দেবতা—৩৯, ইহাদের ভাষা ও রচনারীতি
—৩৯, কিংবদস্তী ও উপাধ্যানের অফুরস্ত উৎস—৩৯, বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্ ক্রমে
প্রাহ্মণের বিষয়বস্তবিভাগ—৪০, রুফ্যজুর্বেদের
সহিত সম্পর্ক—৪০, গার্হস্ত্যাপ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট—৪০,
গীতায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি—৪০, মীমাংসাদর্শনের সহিত সম্পর্ক—৪১]

1ত

#### আরণ্যক

85

[ অর্থ—৪১, সঙ্কলনকাল ও বিষয়বস্তু—৪২,
যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—৪২,
আর্থনের বানপ্রান্থিক আশ্রমের সহিত
সম্পর্ক—৪৩, ইহাদিগকে গোপন বা
রহস্তাবৃত রাধিবার কারণ—৪৩, প্রধান
শিষ্য ও জ্যেষ্ঠপুত্র ইহাদিগকে জানিবার
অধিকারী—৪৩, জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ—৪৩,
ভাষা ও রচনাশৈলী—৪৩, কোন্ বেদের কোন্
আরণ্যক—৪৪, তুই একটি প্রসিদ্ধ আরণ্যকের
বিবরণ—৪৪, ভারতীয় দর্শনের ইভিহাসে ইহাদের
স্থান—৪৪, রহস্তবাদ—৪৫]

অধ্যায় ভোট বিষয়

পূষ্ঠ1

84

### উপনিষদ্

[ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—৪৫, বেদান্ত—৪৬, উপনিষদ শব্দের অর্থ—৪৬, অভিগম্ভীর এই विशा—8७, চারি বেদেরই উপনিষদ আছে- ८७. म्ट्यार्शनियम- ८१, আত্মবিচার-৪৮. 'পরা' ও 'অপরা' বিছা-৪৮, ভাববিশালতার অতুলনীর—৪৯, আত্মা – বন্ধ—৪৯, আত্মবিদ্যা কি ?—৪৯, প্রসিদ্ধ তিন অবস্থা, তুরীয়—৫০, পঞ্চকোশাভীত আত্মা—৫০, ব্রন্ধের স্বরূপ—৫০, ব্রন্ধ এক ও অন্বিতীয়—৫১. ব্রন্ধসাধনার উপায়—৫১. উপনিষদের গল্প—৫২, চতুর্থাপ্রমের সহিত সম্পর্ক—৫২, পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর ইহাদের প্রভাব —৫৩, বৈদিক ধর্মের বহির্মৃথিতার বিরুদ্ধে ইহার প্রতিবাদ-৫০, গীতার যুক্তি-৫৪, সাকার ও নিরাকার बक्तवान- €8, ইशारात माधात्र भिका- €8, मन्नाम, युक्तिवान- ৫৪, উপনিষদের অবৈততত্ত্ব- ৫৫, আন্তিক ও নাত্তিক মতের উপর প্রভাব—৫৬, পাশ্চাত্য মনের উপর প্রভাব-৫৭, উপনিষদতত্ত্বের মূলে তৃ:থবাদ ना आभावाम- ११, छिन्टोन्ननि९८मन यख- १ ]

नग्र

#### বেদাক

(b

[ প্ররোজন, সংখ্যা ও অর্থ—৫৮, পৌরুষেরত্ব—৫৮,
রচনাকাল—৫৯, সাধারণ বিষয়বস্ত—৫৯,
শিক্ষা—৫৯, কল্ল (শ্রোভ, ধর্ম, গৃহ ও শুর )—৬০,
ব্যাকরণ—৬১, নিঘণ্ট, ও নিরুজ্ত—৬২, ছন্দ:—পিকল
—৬২, জ্যোভিষ—৬২, স্তর্গৃ—৬০, ভিণ্টোরনিৎসের
মতে বেদাকের বিভাগ—৬০, বৃহদ্দেবতা—৬০,
ঋষিধান—৬৪, অন্ত্রুমণী—৬৪ ]

অধায়

বিষয়

প্রচা

WA

এপিক

90

[ Epic of growth ও Epic of form—৬৭,
Popular epic ও Court epic—৬৭,
ভারতীয় এপিকের উৎপত্তি—৬৮, হৃত ও
কুশীলব—৬৮, এপিকের চলিত ও সাহিত্যিক
রূপ—৬৮]

এগার

#### রামায়ণ

৬৯

[ রামায়ণের স্বরূপ—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—৬৯, তিনটি রূপ-৬৯, রূপান্তরের কারণ-৬৯, বিভিন্নরূপের পরস্পর প্রভেদ—৬৯, রামায়ণের রচয়িতা—৭•, রামায়ণের প্রক্রিপ্ত অংশ— প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, যুক্তি-- १ • , ষষ্ঠকাণ্ড অংশতঃ প্রক্রিপ্ত —৭১, প্রক্রিপ্ত অংশের উদ্ভব—৭১, রামায়ণের রচনাকাল--রচনাকাল নির্ণয়ে অস্তবিধার কারণ-- ৭১, মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকালের ব্যবধান - ৭১, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালের পৌর্বাপর্য- ৭২, য্যাকবীর মতে রামায়ণ পূর্ববর্তী- ৭২, ভিন্টারনিৎদের মতে মহাভারত পূর্ববর্তী- ৭২, ভিন্টারনিৎদ-এপিক রামায়ণ বুদ্ধোত্তর যুগে রচিত-৭৩, যাাকবি-রামায়ণ প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত-- ৭০, রামায়ণে এীক্ প্রভাব-- ৭০, রামারণের বর্তমান রচনাকালের নিমতর শীমা ৰী: দিতীয় কি তৃতীয় শতক-98, Lassen ও Weber-রপক-৭৪, য্যাকবি-পুরাবৃত্তমাত্র-৭৪, রামারণের প্রভাব: সংস্কৃত সাহিত্যে—৭৫, জীবনে -- १¢, প্রাদেশিক সাহিত্যে-- १¢ ]

বিষয়

성하

বার

#### মহাভারত

95

মহাভারতের স্বরূপ: মহাভারত গ্রন্থ কি না- ৭৬, বিষয়বস্তা— ৭৬. সমগ্র সাহিত্য- ৭৭. শতসাহশ্রী সংহিতা—৭৭, ভগবদগীতা : আকার ও বিষয়বস্ত-- ৭৭. ইহার জনপ্রিয়তা ও তাহার কারণ-৭৭. Humboldt কর্ত্ব প্রশংসা-৭৭, গীতার আদিম রূপের অভাব--- ৭৮, তৎসম্বন্ধে যুক্তি: (১) বিরোধ-- ৭৮, (২) রচনাশৈলীর তারতম্য-- ৭৮, গীতার রচনাকাল: ঐতিষ্ঠান্তর যুগের পূর্বভাগ- ৭৮, অমুগীতা, সনৎস্কৃতীয় ও নারায়ণীয় – ৭৮. মহাভারতের রচরিতা ও রচনার ইতিহাস: মহাভারত এক কালের বা এক ব্যক্তির রচনা নয়- ৭৯, যুক্তি- ৭৯, মহাভারত-রচনার তিন ত্তর: (২) ৮,৮০০ স্লোক (২) ২৪,০০০ শ্লোক, (৩) ১০০,০০০ শ্লোক—৭৯, মহাভারতের রচনাকাল: মহাভারতের প্রাচীনত্ব-৮০. এটিপূর্ব চতুর্থ শতকে সাহিত্যিক রূপ—৮০, বর্তমান রূপের রচনাকাল: Holtzmann-খ্রী: ১৫শ বা ১৬শ শতকের নিকটবর্তী কাল-৮০. উক্ত মতের বিরুদ্ধে যুক্তি—৮০, ভিণ্টারনিৎস্—সর্বশেষ রূপ এছিপূর্ব ষষ্ঠ শতাকী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে—৮০, যুক্তি-৮৬, মহাভারতের প্রভাব: সংস্কৃত সাহিত্যে-৮১, জীবনে-৮১, প্রাদেশিক সাহিত্যে-৮১ ]

তের

#### পুরাণ

৮২

[ 'পুরাণ' শব্দের অর্থ: ব্রান্ধণ, উপনিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ, অথর্ববেদ-- ৮২, পুরাণের বিষয়বস্থা: পঞ্চলক্ষণ---৮২, পুরাণে সাম্প্রদায়িক প্রভাব--৮০, মহাপুরাণ ও অধ্যায়

#### বিষয়

উপপুরাণ-ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ: মহাপুরাণগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ-আঠার, চার ও এক---৮০, উপপুরাণ আঠারটি —বিভিন্ন তালিকায় নামকরণে অনৈক্য—৮০, অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম---৮৪, অষ্টাদশ উপপুরাণ—৮৪, পুরাণের রচনাকাল: থ্রী: পৃ: চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্বে--৮৪, থ্রীঃ ৭ম শতকের পূর্বে—৮৪, থ্রীঃ ১ম শতকের নিকটবর্তী কাল-৮৫, পুরাণের অর্বাচীনত্ব সম্বন্ধে পাশ্চান্ড্য মত-৭৫, বিরুদ্ধ যুক্তি-৮৫, ঐতিহা: পুরাণসমূহের রচয়িতা ব্যাসদেব—৮৫, পুরাণের মৃল্য: ঐতিহাসিক মৃল্য-৮৫, রাজনৈতিক ইতিহাস—৮৬, সামাজিক ইতিহাস—৮৬, ভৌগোলিক তথ্য—৮৬, সাহিত্যিক মূল্য—৮৬, পুরাণের প্রভাব : জনপ্রিয়তার প্রমাণ ও কারণ—৮৬, সাহিত্যে প্রভাব—৮৭, ধর্মজীবনে প্রভাব—৮৭, বৈন্ধবাণ-৮৭ পদাপুরাণ-৮৭, মার্কণ্ডের পুরাণ ! ও চণ্ডী—৮৮, ভাগবতপুরাণ—৮৯ ]

**(**होम

#### সংস্কৃত কাব্য

20

[ সংস্কৃত 'কাব্য' শব্দের অর্থ : রদাত্মক ৰাক্য কাব্য—৯০, সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভেদ : শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে প্রধানত: ছিবিধ—৯০, শ্রব্যকাব্য—৯৪, (ক) পত্ম : মহাকাব্য, থগুকাব্য, কোশকাব্য—৯৪, (খ) গত্ম, কথা, আধ্যায়িকা—৯৪, (গ) চম্পু—৯৫, দৃশ্যকাব্য : রূপক উপরূপক—৯৫ ]

| অ | ধ | 3 | t | म्र |  |
|---|---|---|---|-----|--|
|   |   |   |   |     |  |

#### বিষয়

প্র**ঠা** 

#### পনর

### কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

26

[ আদিকাব্য ও আদিকবি—.৯৬, বৈদিক যুগ হইতে
কাব্যের ক্রমবিবর্তন—৯৬, ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের
পরিবেশ ও স্বরূপ—৯৭, ম্যাক্স্ম্লারের Renaissance
theory—৯৮, উক্ত মতের বিরুদ্ধে যুক্তি—৯৮,
ভারতীয় কাব্যানাহিত্যে প্রাকৃত যুগ—৯৯]

#### বোল

#### বুহৎকথা

>00

[ মূল বৃহৎকথার স্বরূপ, রচিয়তা ও রচনার ইতিহাস

-->৽৽, রচনাকাল- পরবর্তী রূপ-->৽৽,

উঠ্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব-->৽১ ]

#### সভর

#### পত্যকাব্য

705

প্রের রূপ ও প্ররুচনার ইতিহাস—১০২,
রাসিক্যাল যুগের প্রুকাব্যের শ্রেণীবিভাগ
ও উৎপত্তিকাল—১০২,
এই যুগের প্রুকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগবিভাগ—১০২,
কালিদাস-পূর্ব যুগ—১০০, কালিদাস—১০৫,
কালিদাসোন্তর যুগ—১১৩, (ক) শতক—১১৪,
(ক) মহাকাব্য—১১৬, ক্রয়িয়ু প্রুকাব্য—১২৪,
(ঝ) মহাকাব্য—১২৫, (ঝ) ঐতিহাসিক কাব্য—১২৮,
(গ) শূলাররসাত্মক কাব্য—১০০, (ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য—১০২,
(ঘ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য—১০৬,
(১) কোষকাব্য ও মহিলাকবির কাব্য—১০৭]

অধ্যায় বিষয় পূ**ষ্ঠা** আঠার গভকাব্য ১৪০

[ 'গছ' শব্দে কি ব্ঝায়—১৪০,
গছরচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ— ২৪০,
গছকাব্যের প্রকারভেদ ও যুগবিভাগ—১৪২,
কালিদাসপূর্ব যুগের গছ—

(ক) অবদান গ্রন্থাবলী—১৪০

(খ) পশুপাধীর গল্ল—১৪৪,
কালিদাসোত্তর যুগের গছ—

(১) ঐতিহাসিক রচনা—১৪৭,

(২) রমন্তাস—১৪৯,

শ্রেণ গছল—১৫০,
সাধারণ গছসাহিত্য—১৫৬]

উনিশ **চম্পু**কাব্য ১৫৮ কুড়ি **দৃশ্য**কাব্য ১৬০

[ দৃশুকাব্যের প্রকারভেদ—১৬০,
দৃশুকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত—১৬১,
দৃশুকাব্যের যুগবিভাগ—১৬৪,
কালিদাস-পূর্ব যুগ—১৬৪,
কালিদাস-যুগ—১৬৯,
কালিদাসোত্তর যুগ—১৭৫,
ক্ষরিষ্ণু দৃশুকাব্য—১৮৭]

### [ h<sub>2</sub>/• ]

| অধ্যায় |     | বিষয়                                              | পূ <b>ষ্ঠা</b>      |
|---------|-----|----------------------------------------------------|---------------------|
|         |     | পরিশিষ্ট                                           |                     |
|         | (ক) | সংস্কৃতে ঐতিহাসিক রচনাবলী                          | 26%                 |
|         | (খ) | গীতিকাব্য                                          | 797                 |
|         | (গ) | প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 790                 |
|         | (ঘ) | সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে                          |                     |
|         |     | বিশেষভাবে শ্মরণীয় ভারিধ                           | २०৮                 |
|         | (3) | থ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রধান প্রধান সংস্কৃত           |                     |
|         |     | গ্রন্থকার ও গ্রন্থাবলীর কালামুক্রমিক তালিকা        | २७०                 |
|         | (ō) | বেদের রচনাকাল                                      | २১७                 |
|         | (ছ) | বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি                            | 575                 |
|         | (জ) | ভন্ত্র                                             | <b>২</b> ৩ <b>১</b> |
|         | (₯) | প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত            | ২৩৬                 |

# বৈদিক মুগ

# বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলিতে ব্ঝায় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্থদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সাহিত্য। পৃথিবীর অক্সান্ত সভাদেশে যথন জ্ঞানের দীপশিথা জ্ঞলিয়া উঠে নাই, তথনই সেই নিবিড় বৈদিক সাহিত্য বলিতে তমসাক্ষন্ন যুগে আর্থদের জ্ঞানগরিমা ভারতের বুকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঋথেদের স্কুন্তুলির আবি বের সময় হইতে অর্থাৎ সংহিতা-আবির্ভাবের সময় হইতে বেদাক্ষ রচনার শেষ সময় পর্যন্ত যে বিশাল সাহিত্যের সন্ধান আময়া পাই, সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্য বলিতে ইহাকেই বুঝায়।

বেদ কাহাকে বলে? 'বেদ' শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে জাত। বিদ্ধাতুর অর্থ জানা। অর্থাৎ যে গ্রন্থ বা যে শব্দরাশি মানবজাতিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সন্ধান দের তাহাই বেদ। এই জন্মই সায়ণাচার্থ বিলয়াছেন—'ইউপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকম্পায়ং যো গ্রন্থো বেদয়ভিস বেদঃ'।' অর্থাৎ যে গ্রন্থ ইউলাভের ও অনিষ্টপরিহারের জন্ম অলৌকিক কোন উপায় বলিয়া দের তাহাই বেদ। এই বেদ আবার কি লক্ষণ যুক্ত? ইহার উত্তরে সায়ণ তাহার ভাষাভ্মিকাতে বেদ বলিতে মন্ত্র প্রান্ধাই কেবল ব্রিয়াছেন এবং মীমাংসায় যুক্তিদারা ভাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

সেই বেদ নামক গ্রন্থরাশি কেবলই মন্ত্রমূলক, না ব্রাহ্মণভাগও ভাহার অন্তর্গত—ইহার বিচার প্রয়োজন। বেদ শব্দই হোক কিংবা ঋকৃ, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই হোক—ইহারা মন্ত্রাহ্মণাত্মক ভাগকেই বুঝার। অতএব বেদ বলিতে আমরা সামগ্রিকভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকেই বুঝি।

১। তৈতিরীয়-সংহিতার ভাষ্যভূমিকায় সারণ।

সেই বেদ কোন লেথক রচনা করেন নাই। অনস্ককালের স্থায় কিংবা
আনাদি আকাশের স্থায় এই শব্দরাশি আনাদি ও
বেদের অনাদির ও
আপৌরুষেয়। ২ শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিলৈ শব্দরাশিঅপৌরুষেয়র
মূলক বেদ পদার্থও যে নিত্য তাহা স্থীকার করিতেই
হইবে। যুগান্তে এই শব্দরাশি গ্রেচ্ছন্ন আকারে বর্তমান থাকে, যুগপ্রারম্ভে
আবার স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সেইজন্ম ইহা স্বয়ন্তু।

কিন্তু এই বিষয়ে আধুনিক পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যে মন্ত্র প্র ব্রাহ্মণ—এই তুইভাগে বিভক্ত গ্রন্থরাশি আর্থনের ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া আছে—ইহা আর্থাবর্তের অধিবাসী বছদর্শী মহর্ষিগণ কর্তৃক তৎকাদীন সামাজিক, রাদ্ধনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামাত্র এবং মহর্ষিগণ সেই পরিস্থিতিকে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ করিয়া গ্রন্থাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সেই সময়ে যে সকল দেবতা প্রবিগণের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়া-গাশ্চান্তা মত্র ছিলেন, তাঁহারাই মন্ত্রে স্থান্ত হইলা, তাহাই প্রেদ। ইহাকেই আমরা প্রক্রান্থান্ত বলিয়া থাকি। ইহা পৃথিবীর একটি প্রাচীনত্ম গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যান্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদের মন্ত্রভাগ আন্ধণভাগের পূর্বে রচিত হইরাছিল। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারের মানদণ্ড ভাষা, ছন্দ ও সভাঁতার ক্রম-বিকাশ। ইহা ছাড়াও দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, দার্শনিক মতের আবিভাব ও যাগযক্তের প্রাধান্ত তাঁহাদের উক্ত মতকে দৃট্ডিত করিয়াছে। কিন্তু এই মত নানাকারণে বিচারসহ নয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এই মন্ত্রাহ্মণাত্মক বেদ প্রথমতঃ চারিভাগে বিভক্ত—ঋথেদ, যজুর্বেদ,
সামবেদ ও অথর্ববেদ। অবশু প্রথমে অথর্ববেদ কভকগুলি
কারণে বেদ বিলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্মই
বেদের সংহিতা ব্যাইতে অনেক স্থলেই 'ত্রন্নী' শব্দের ব্যবহার হইরাছে।

<sup>&</sup>gt;। 'কালাকাশাদরে। যথা নিজ্যা এবং বেদোহ্পি ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎপুরুষ-বিরচিত্রজান্তাবেন নিজ্যঃ'—সায়ণ।

ঋথেদ কতকগুলি ঋকের সমষ্টিমাত্র। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নামই ঋক্। ছন্দোহীন গভাত্মক মন্ত্রই যজু:। ঋকের অন্তর্গত গের পদার্থের যথন গান করা হয় তথনই তাহা সাম। আর ছন্দোবদ্ধ ঋথিশেষই প্রধানতঃ অথবাদ্ধিরদু বলিয়া পরিচিত। অথববেদে অবশ্য ঋক্, যজু: ও সাম অর্থাৎ পছ, গছ ও গানের সমন্বয় ঘটিয়াছে—তবে ঋকের সংখ্যাই সেখানে বেশী।

এই চারিবেদের প্রত্যেকটির আবার অনেকগুলি করিয়া শাখা আছে।
মহাভায়কার পতঞ্জলির মতে ঋথেদের ২১টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা,
যজুর্বেদের ১০০টি ও অথববেদের ৯টি শাখা। কালক্রমে ইহাদের অনেক
শাখা বিশ্বভির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে করেকটিমাত্র অবশিষ্ট
আছে, তাহাদের আলোচনা বিভিন্ন সংহিতার অধ্যায়ে করিব।

ঋথেদের তৃইটি ব্রাক্ষণ ও তুইটি আরণ্যক। ব্রাক্ষণ তৃইটির অবিধাক
নাম এডরেয় ও কৌষীতকী। আরণ্যক তৃইটি যথাক্রমে ঐতরেয় ও কৌষীতক।

যজুর্বেদের তুইটি 'recension' বা রূপ—শুরু যজুর্বেদ ও রুফ যজুর্বেদ।
এই বেদ তুই রূপে বিভক্ত হওয়ার কারণ যজুর্বেদের অধ্যায়ে বলা হইবে।
ফুলভাবে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রচারিত বেদের নাম শুরু যজুর্বেদ ও বৈশম্পায়ন
যে যজুর্বেদকে সমর্থন করিয়াছিলেন ভাহাই রুফ যজুর্বেদের তটি শাখা।
উহার তৈতিরীয় শাখায় তৈতিরীয় আয়াল রহিয়াছে। শুরু যজুর্বেদের তুইটি
শাখা মাত্র পাওয়া যায়। ভাহাদের নাম কার ও
শার্থ মাধ্যন্দিন। এই উভয় শাখারই পৃথক্ পৃথক্ তুইটি আয়াল
আছে। সেই আয়াল ভাগ 'শতপথ আয়াল' নামে প্রসিদ্ধ।
সামবেদের শাখা তটি। ইহার আয়াল ৮টি: তাগুয়, যজ্বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্হের,
সামবিধান, সংহিতোপনিষদ, বংশ ও জৈমিনীয়। ইহার মধ্যে ভাগ্য আয়ালই

অথর্ববেদের সংহিতা তুইটি। ব্রাহ্মণ একটিই মাত্র পাওরা যার—নাম গোপথ।

আকারে বৃহৎ ও বিষয়বস্ততে শ্রেষ্ঠ, সেজক্ত ইহার নাম 'মহাব্রাহ্মণ'।

১। "একশতমধ্বর্গাখাঃ সহস্রবর্গা সামবেদ, একবিংশতিধা বাাহ্যুচাং দ্বধাথর্বণো বেদঃ" (মহাভাষা পশ্শশা আহ্নিক)।

'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ 'বেদের ব্যাখ্যাভাগ', কারণ বেদকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্রাহ্মণ ঝধিগণ মনে করিতেন। 'সংহিতা' শব্দের বৃৎপত্তিগত অর্থ অবশ্রু যাহা কাছাকাছি থাকে [পর: সন্নিকর্য: সংহিতা] অর্থাৎ মন্ত্রগণ পরস্পর সন্ধি-সূত্রে বিংবদ্ধ। এই মন্ত্রবা সংহিতারই ব্যাখ্যাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।

চারি বেদের পুনরায় আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ আছে। অরণ্যে যাহা
সৃষ্ট হইয়াছিল বা অরণ্যে যে অতীন্দ্রির তত্ত্বের সন্ধান আর্যক্ষিণ্য জীবনের
শেষভাগে পাইতেন তাহাই আরণ্যক। আর ব্রন্ধবিষ্ঠার
আবণ্যক ও উপনিষদ
সন্ধান লাভ বা আলোচনার নাম উপনিষদ্। যে গ্রন্থে
এই বিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করা হইড, তাহাকেও উপনিষদ্ বলা হইয়াছে।

বেদের আরণ্যকভাগের মধ্যে ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মৃণ্ডক, মাণ্ড্কা, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেডাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—উপনিষৎসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধাার বিধুশেধর শাস্ত্রী বলেন:—'প্রতিপান্ত বিষয় অনুসারে বেদকে মোটাম্ট তৃইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যার, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু এই তৃই নামে কোন স্বভন্ত গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোন গ্রন্থে বা তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা আছে তাহাকেই যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।" সংহিতা ও ব্রাহ্মণ শাধারণভাবে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, আর আরণ্যক ও উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

অভ্যস্ত গৃঢ় বেদ-শাস্ত্রের অর্থ সাধারণের বোধগম্য করিবার জক্ত শিক্ষাদি

যডক স্ট হইরাছিল। ইহারা বেদাক বা বেদের

বেদাক

অঙ্গীভূত অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ নামে বিধ্যাত। বেদাক
পুরুষ কর্তৃক রচিত অর্থাৎ পৌরুষেয়। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছলা: ও
জ্যোতিষ—এই ছন্নটি অঙ্গ বেদপাঠোদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

उ । छिन्निवंद्—लाकनिका श्रष्टवाला, मरवा। ४४

শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্রমের ও বারিবর্ধণের মূলে যে প্রকৃতি, হাস্থময়ী উষা, জ্যোতির্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাঁহাদের মনে বিশ্বয়-মিল্লিত ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত মনে করেন পাহা হউক, ঋরেদের মধ্যে আমরা ভারতে আর্যযুগের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। ঋরেদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, সেই স্প্রপ্রাচীন যুগেও আর্যগণ সভ্যতার উন্নতির উচ্চ শিধরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়া! অয় কথায়, ঋরেদে আর্যদের ভারতে রাজাবিস্তারের প্রথম প্রয়াস বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে তিৎস্থ-গোদ্ধীব স্থদাসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্যের সংঘর্ষ, দেবদেবীগণের নিকট আর্যদের ধনধান্ত হন্তী স্বাহিরণ্যক্ষেপ্রপ্রপ্রপ্রাদি প্রার্থনা, দার্শনিক ও যাজ্ঞিক মতের সমর্থনে রচিত মন্ত্রাদি ব্রব্রব্রম্বর অন্তর্গত।

ঋথেদের বিষয়বস্তকে ছুইভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত। এক হিসাবে

ঋথেদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বর্গে ও ঋকে বিভক্ত। অপর মতে, ঋথেদ মুগুল, অমুবাক হক্তে ও ঋকে বিভক্ত। প্রথম মত একমাত্র বান্ধণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত—অধারনের অবিধা অমুসারেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্রেদ আটটি অষ্টক, চৌষটি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে বিভক্ত। যাজ্ঞিকগণ দাধারণতঃ অষ্টক, অধাায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে "এরপ বিভাগ কেবলমাত্র নিরমমাফিক এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" দিতীয় মতে ঋথেদ মণ্ডল, অমুবাক ও সৃক্তে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের অষ্টক ও মণ্ডল গত মৃলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। #থেদে বিভাগ দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অমুবাক (খণ্ড), দ্বিতীয়ে ৪টি; তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রত্যেকটিতে ৬টি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি অমুবাক আছে। প্রত্যেকটি অমুবাক আবার কতগুলি স্তক্তের সমষ্টি এবং প্রত্যেকটি স্কু কভকগুলি ঋক্ বা বৈদিক শ্লোকের সমষ্টি। ঋথেদে মোট ১০২৮টি হক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১ট হক্ত 'থিল' নামে অভিহিত, 'থিল' শন্দের অর্থ 'পরিশিষ্ট'। ভিন্টারনিৎস্এর মতে থিল

হক্তগুলি ঋথেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অংশের সহিত সংযোজিত হইরাছিল।

শাস্ত্র মতে ঝথেদের কোন স্তক্তের পঠন-পাঠনের জন্ম সেই স্ক্তের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধ স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজক্তঃ—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোহধ্যাপয়েজ্জপেশাপি পাশীয়াঞ্জায়তে তুসঃ॥

কাত্যারনের সর্বাহ্যক্রমণীর মতে—'যস্থ বাক্যং সঞ্চরিং অর্থাৎ যিনি মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তিনিই ঋষি; যিনি মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত বা স্তৃত হইয়াছেন তিনিই দেবতা। অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত হয় তাহাই ছলা। যাগ্যজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের সহিত্ যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে ভাহাই বিনিরোগ।

ঋথেদের বিত্তীর হইতে সপ্তম মণ্ডল আর্ম মণ্ডল নামে প্রথিত। যথাক্রমে গৃংসমদ, বিশামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরঘাজ ও বশিষ্ঠ এই মণ্ডলপ্রলির অষ্টা। ইংারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরার এক একটি মণ্ডলের স্কুণ্ডলি লাভ করিয়াছিলেন। 'দুর্শনাদৃষ্তুম্';- দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি। এই 'দর্শন' ধাানযোগেই লাভ করা যার। পাপ বা অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা করে তাহাই ছলা। মন্ত্রে শুভ ব্যক্তিই দেবতা। ঋথেদে প্রধানতঃ ৭টি ছলের পরিচর পাওয়া যার। তাহারা গায়ত্রী, উফিক্, অমুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্কি, ত্রিষ্টুপ্, জগত্তী। গায়ত্রী অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদ সমন্বিত। উফিক্ ২৮ অক্ষর সম্বলিত। অমুষ্টুপ্, ২২, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ্, ৪৪ ও জগতী ৪৮ অক্ষরে রচিত। ঋথেদে দোটাং, পৃথিবী, বক্লা, ঋত, মিত্র, স্থা, সবিত্, বিষ্ণু, পৃষ্ন, উষস্, অশ্বিদ্ধ, অদিতি, অগ্নি, সোম, পর্জন্ন, ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, ক্ষম্ব প্রভৃতি দেবদেবীগণ শুভ হইরাছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র ও স্কুকে যজ্ঞের

১। [বিনিয়োগ: নাম কর্মভি: সম্বন্ধ:।] Vedic Selection (C. U.) edited by Dr. Kshitish Chatterjee, p. i (foot note) সামা।

a

কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থাছেমণের কল বলিয়া মনে করেন। মনে হয়, ঝথেদে স্বতঃ ফুর্তভাবেই যজ্ঞের বিকাশ দেখা যায়। যেমন ঋথেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্তেজের প্রথম মন্তেই যজ্ঞের অঙ্গগুলি ধরা যাউক। অয়ি দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা হইতেছে, তিনি যজ্ঞের দেবতা—এখানে বিষয় ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, ঋত্বিক্ বা ঋতুতে যে যজ্ঞের প্রথা ছিল অর্থাৎ চাতুর্মাস্থ যাগ প্রভৃতি, তাহার পুরোহিত, হোতা বা ঋথেদীয় পুরোহিত, রয়প্রসবিনী দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা—সকলই বর্তমান রহিয়াছে। ঋথেদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী কালে সোম্যাগ, রাজস্বর, অর্থমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ ও অয়িহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের বিনিয়োগ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

খবেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভাষা, ছলদ ও দার্শনিক বিচারে, পাশ্চান্তা ও আধুনিক মতে, কোন কোন অংশ স্প্রাচীন, কোন কোন অংশ আবার অবাচীন। ঋষিগোষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলগুলি (২-৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পণ্ডিভগণ মনে করেন। ইহাদের ছল্দ ও ভাষা স্প্রাচীন। সোম্যজ্ঞের সহিত কোন পরিচয়্নই এগুলিতে নাই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলকে অবাচীন বলিয়া মনে করিবার করেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল ঋষিগোষ্ঠা কর্ত্বক দৃষ্ট মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্য মণ্ডলের স্থায় রচনাপ্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম প্রমানের স্তব-স্তভিত্তেই পূর্ণ। এই সোম প্রমানের স্ততি থাকার জন্তা, ঋরেদকে পরবর্তী কালে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোম্যাগ। সাম্বেদের উদ্ভব্ত এই ঋরেদের নবম মণ্ডল হইতে—ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডলও ভাষা ও ছল্দের ভিত্তিতে ঋরেদের আদিম অংশ বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, ঋরেদের সহিত অক্যান্ত যজ্ঞপ্রধান বেদের সামঞ্জন্ত রাখিবার উদ্দেশ্তে

১৷ "Sacrifice in the Rigveda"—K. T. Potdar স্থা

ইহার করেকটি হক্ত রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। দশম মণ্ডল যে নিশ্চয়ই ঋথেদের অর্বাচীন অংশ, ইহা অনেকেই প্রাচান ও অর্বাচীন অংশ थकवारका श्रीकांत्र करत्रन। **ए:** वहेक्रक रचांच वर्णन रे দশম মণ্ডলের ভাষা, ছন্দ, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক স্কুনিচয় ও যজ্ঞের সার্থকতা বা দেবতার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ প্রভৃতি ইহার অর্বাচীনতা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করিয়া দের। 'ক' হড্জে "কল্মৈ দেবার হবিষা বিধেম।" কিংবা দেবীস্তে যে সন্দেহ অথবা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, ঋথেদের অপর কোন মণ্ডলে এ তত্ত্বা সন্দেহ দেখিতে পাই না। দশম মণ্ডলে বর্ণিত দামাজিক অবস্থাও অক্তাক্ত মণ্ডলস্থিত দমাজের রীতিনীতি অপেকা অনেক উন্নততর। এই মণ্ডলে জাতিভেদের স্বস্পষ্ট আভাদ পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলের পুরুষ-স্থক্তে বুলা হইয়াছে যে বিরাট পুরুষের মুথ হইতে আক্ষণ জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন। বাহু হইতে রাজ্ঞ, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদবয় হইতে শুদ্র জন্মিরাছিলেন। <sup>২</sup> পারিবারিক জীবনের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ৩ এই বেদের অক্ষহক্তে দূাতাদক্তের শোচনীয় পরিণতির অমুতাপের মধ্যে তংকালীন সামাজ্ঞিক কথাই নিহিত আছে।<sup>8</sup> দশ্ম মণ্ডলের ভাষা পরবর্তী ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষার স্থায়। ত্রিষ্ট্রপ্জগতী প্রভৃতি ছলে ইহার অনেকগুলি স্থ ক রচিত। ছন্দের জ্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহদাকারের ছন্দ ভাষার উন্নতি এবং অগ্রগতি হুচনা করে। তাই, অনেকে এই মগুলের ছন্দ বিচাবে ইহাকে পরবর্তী কালে ঋথেদের সহিত যুক্ত করা इटेशां हिन विनिशा मत्न करत्न।

ঋথেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন যুগে ইহার আবির্ভাব। ডঃ মাক্সমৃলার উাহার "India: What can she teach us?" গ্রন্থে ঋথেদকে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।
ভাষাতত্ত্বর দিক্ দিয়া দেখিলেও ঋথেদের অপেক্ষা পৃথিবীর প্রাচীনতর গ্রন্থ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোটীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

সুমগ্র ঋথেদ পত্তে রচিত। এই পতা বা ছন্দোবদ্ধ পদসমষ্টি সাধারণতঃ সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। ঋথেদের ভাষা কবিছমর ও তাহার মধ্যে অফুপ্রাস, উপমা ও রূপক প্রভৃতি সরল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিকাশ দেখা যায়। 'সর্যো ন যোষামভোতি পশ্চাৎ', উপমার একটি স্থানর দৃষ্টাস্ত। উষার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋথেদের ঋষিগণ যে অঞ্প্রেরিত ছন্দ ও ভাষার অবতারণা করিয়াছেন, পাশ্চাত্তা পণ্ডিতগণ মৃক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ঋথেদের প্রতিটি হুক্তের সাধারণতঃ ছুইটি করিয়া পাঠ পাওয়া যায়—সংহিতা-পাঠ ও পদপাঠ। সংহিতাপাঠে শব্দগুলি সংঘবদ্ধ আকারে সমাস, সন্ধি প্রভৃতির নিয়মান্ত্রসারে সজ্জিত দেখা যায়। পদপাঠে প্রত্যেকটি পদকে সংহিত্তাপাঠ ও পদপাঠ সন্ধি, সমাস প্রভৃতির নিয়ম হইতে বিযুক্ত করিয়া পৃথগাকারে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই পদসমুচ্চয়কে উদাত্ত, অহদাত্ত, স্বরিত, প্রচিত, কম্প প্রভৃতি সরমধলিত দেখা যায়। ঋথেদের কয়েকটি হক্ত মাত্র সরবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। শাকলা নামক ঋষি অতি প্রাচীনকালে এই পদপাঠ রচনা করিয়াছিলেন, অভএব ইহা পৌরুষেয়। কিন্তু নিরুক্তকার যান্ত্রেরও বহু পূর্ববর্তী এই শাকলা। তাঁহার পদপাঠ ঋথেদের পাঠোদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যক্তি হয় না। ২ পদপাঠ পূর্বে না সংহিতাপাঠ পূর্বে ইহা লইয়া যথেষ্ট বাদবিততা হইরা গিয়াছে। এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হর নাই। তবে মনে হয় ঋষিগণ যে সকল মন্ত্ৰ দুৰ্শন করিয়াছিলেন বা ধ্যানযোগে দর্শন করার পর তাঁহাদের মুধ হইতে যে সকল মন্ত্র নিঃস্ত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চরই সংঘবদ্ধ ছিল, কারণ সাধারণ মাতুষ কথনই সন্ধি বিযুক্ত করিরা শব্দরাশি উচ্চারণ করে না। সংহিতাপাঠে সন্ধি ও সমাস সাধারণ স্বত:ফুর্তভাবেই আসিয়াছে—ইহাদের জন্ম বিশেষ কোন বৈয়াকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ভাষা আগে, তারপর ব্যাকরণ-এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইলে ঋথেদের পদপাঠ সংহিতাপাঠের পরবর্তী বলিয়া বিশাস করিতেই হইবে।

<sup>) ।</sup> सद्यम् elb.le, ७; ७।८७।

২। পাশাঠের গুরুষ সম্পর্কে দ্রঃ On the Veda—Sri Aurobindo, p. 21.

পাণিনির বৈদিক প্রক্রিরার স্থ্রাদির সাহায্যে সংহিতাপাঠকে পদ্বণাঠে ও পদ্বপাঠকে সংহিতাপাঠে পরিবর্তিত করা যায়।

ঋথেদীয় সংহিতাপাঠ যাহাতে উত্তরকালে বিক্বত না হইয়া যায় তাহার জন্ত বৈদিক ঋষিগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার। ঐ উদ্দেশ্যে জ্বটাপাঠ, ক্রমপাঠ ও ঘনপাঠের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যেমন:—

### সংহিতামস্ত্র

ওবধর: সংবদস্তেসোমেন সহ রাজ্ঞা। যশৈকুণোতিত্রাহ্মণস্তংরাজন পারস্থামসি॥ (ঝার্ফো ১০১৯৭।২২)

### মন্ত্রপাঠ

ওষধয়ঃ সং বদস্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা। যদৈম কুণোতি বাহ্মণস্তং রাজন্পারয়ামসি॥

#### পদপাঠ

ওবধর:। সং। বদস্তে। সোমেন। সহ। রাজ্ঞা।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

যদ্মৈ। কুণোতি। আকাণ:। তং। রাজন্। পার্যামসি॥
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

### ক্রমপাঠ

ওষধয়: সং। সং বদস্তে। বদস্তে সোমেন। সোমেন সহ।

১ ২ ২ ৩ ৪ ৪ ৫

সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা॥
ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ও

থনপাঠ

ইন্ম ক্রণোতি। ক্রণোতি ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণ্ডং। তং রাজন্।

১ দুই একটি পুত্ৰ যেমন :— 'অফুদান্তং পদমেকবজন্। উদান্তাদক্ষান্তভ স্বরিতঃ। স্বরিতাৎ সংহিতারামফুদান্তাৰান্। উদান্তশ্বরিতপ্রভ সম্বতরঃ।'

```
রাজন্ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারয়ামসি॥
  77 75
                 25
              জটাপাঠ
अवध्यम् मः, मरमायध्य, अवध्यम् मम्
  > 2 ' 2 > > 2
मः वारुष. वारुष मः. मः वारुषः।
2 9 2 2 9
वनस्य त्मारमन, त्मारमन वनस्य, वनस्य त्मारमन।
  98899
(मार्यान मह, मह (मार्यान, (मार्यान मह।
    ¢ ¢ 8
সহ রাজ্ঞা, রাজ্ঞা সহ, সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা।
 যশৈ কুণোতি, কুণোতি যশৈ, যশৈ কুণোতি।
      ь
কুণোতি বান্ধণো, বান্ধণ: কুণোতি, কুণোতি বান্ধণ:।
  b 3 3 b b 3
বান্দণন্তং, তং ব্রান্দণো, ব্রান্দণ স্তম।
  তং রাজন, রাজংস্তং, তং রাজন্।
> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>>
রাজন্ পারয়ামিসি, পারয়ামিসি রাজন্, রাজন্ পারয়ামিসি ঃ
2.2
        75
                 75
                       77 77 75
                 পাররামসীতি পার্যামসি।
                    > <
                             > 5
```

রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা। সহ রাজ্ঞা। সোমেন সহ। বদস্তে সোমেন। সং্বদস্তে। ওষধর: সং। সং বদস্তে। বদস্তে সোমেন। সোমেন সহ। সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা।

পারয়ামদীতি পারয়ামদি। রাজন্ পারয়ামদি। তং রাজন্। বান্ধণতং। রুণোতি বান্ধণঃ। যশ্মৈ রুণোতি। রুণোতি বান্ধণঃ। বান্ধণতং। তং রাজন্। রাজন্ পারয়ামদি। পারয়ামদীতি পারয়ামদি॥ স্তাঃ—(ক) পরঃ দ্যিকধঃ সংহিতা (পাণিনি ১।৪।১০৯)

- (থ) পদবিচ্ছেদো২সংহিতঃ (কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য)
- (গ) क्रांचि भनवारण भारतः ( " " १।১৮ ।
- (ঘ) ক্রমে যথোক্তে পদজাতমেব দ্বিরভ্যসেত্ত্তরমেব পূর্বম্।
  অভ্যস্থা পূর্বঞ্চ তথোন্তরে পদেহবদানমেবং হি জ্ঞটাহভিধীয়তে।
- (घ) অন্তাৎ ক্রমং পঠেৎ পূর্বমাদিপর্যন্তমানয়েৎ।
  আদিক্রমং নয়েদন্তং ঘনমাত্র্মনীবিণঃ।'

পদপাঠের পর ক্রমপাঠ রচিত হয়। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' ক্রমপাঠের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দ্বিরুক্ত হইয়াছে। পূর্বপদের সহিত পরপদ এবং পরপদের সহিত পরপদ সম্বদ্ধ হয়।

খথেদের একটি নাম হৌত্রবেদ। খথেদীয় পুরোহিতের নাম পরবর্তী কালে হোতা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। যজ্ঞে ঋথেদীয় পুরোহিতের কাজ ছিল আছতি দেওয়া বা সায়ণের অহ্বযায়ী মতাস্তরে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের লক্ষ্যীভূত দেবতাকে আবাহন করিয়া আনা। তাই <sup>হোতার সহিত সম্বন্ধ</sup> হোতার সহিত ঋথেদ সংহিতার সম্বন্ধ অমাদিভাবে জড়িত। হোতার প্রসঙ্গ ঋকের মধ্যেই আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন—কারণ 'অয়িবৈ দেবানাং হোতা'। ঋথেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্থকে ময়িকে হোতা আধ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনিই যজ্ঞের দেবতা, হোতা ও ঋত্বিক্।

ঋথেদের ব্যাধ্যাপদ্ধতি সহস্কে মততেদ দেখা যার। ভিণ্টারনিৎস্ বলিরাছেন, "অনেকগুলি হুলের মধ্যে ঐটি একটি যেখানে ঋথেদ-"ব্যাধ্যাকার'গণের মধ্যে পরস্পার যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটিরাছে।" আর একথা শুরণ রাখা দরকার যে ঋথেদের পরিপূর্ণ ব্যাধ্যা আঞ্জপ্ত পাওরা

১ জঃ সাতবালেকরঃ কথেদ, পৃঃ ৮ • ৫ - ৮ • ७।

यात्र नार्ट ज्वर दकान काल भाग्या याहेरव किना दम विषया यर्थहे मत्नह আছে। অনেক ঝকেরই হয়ত নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাওয়া হুম্বনহে, কিন্তু আবার এমন অনেক ঋক্ও আছে যাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেন এমন হয় সে সম্বন্ধে ভিটারনিৎস বলেন, "তাহার কারণ এই স্ক্রগুলির স্প্রাচীনতা। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়গণের নিকটেই উহারু। पूर्वाधा इहेबा छेटे ।" दिनिक माहित्जात यूर्गहे अत्थरमत अत्नक मरस्र व অর্থ রহস্তময় ও তুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছিল। অতি প্রাচীন ঋথেদ-ব্যাখ্যার পদ্ধতি কালে ভারতীয় মনীষিগণ নিঘণ্ট্ বা বৈদিক শব্দসমৃদায়ের সাহায্যে ঋগেদের মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাস্কুই ঋণ্রেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা। নিরুক্তের মধ্যে বহুত্বলে তিনি তৎকালেই ভূর্বোধ্য ঋক্গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাস্কের পরবর্তী অনেক ব্যাপ্যাকারের ব্যাপ্যাই পাওয়া যায় না। বিজয়নগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আচার্য সায়ণ ঋথেদের অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই বিখ্যাত সায়ণভায়। উ<u>ইল্মুন</u> তাঁহার ঋথেদ-অমুবাদে সায়ণকে অমুসরণ করিয়াই উহার অমুবাদ করিয়া গিরাছেন। পাশ্চান্তা মনীষিগণ অনেকেই কিন্তু ভাষাতত্ত্বে ভিন্তিতে श्राधीनভाবে अध्यक्ति वााथा। कत्रात हाडी कतित्राह्म। क्षण्यक द्वारे ७ এইচ গ্রাাসম্যান লুডুইগ তাঁহাদের অক্তম। আবার অনেক গবেষক ঋথেদের ব্যাখ্যার বিষয়ে মধ্যপন্থী। গেল্ড্নার ও পিশেল তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। "আমরা কিছুতেই দেশীয় ব্যাধ্যাতৃগণকে অনুসরণ করিব না—একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে দেশীয় লেখকেরা অন্তত কিছ পরিমাণেও সনাতন চিস্তাধারার অমুবর্তন করিয়াছেন এবং সেজ্জুই তাঁহাদের অগ্রাহ্ম করা অমুচিত; আবার ভারতীয় বলিয়াই এবং তাছাড়াও, ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে প্রতীচীর পণ্ডিতবর্গ অপেক্ষা তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওরায় তাঁহারা অনেক সময়েই নিভূল অর্থ করিতে পারিয়াছেন।"

ঋথেদ তথা অক্সান্থ বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রণালী প্রচলিত। তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যকে অন্তপ্রেরিত দৈববাণী বলিয়া

<sup>)।</sup> HIL p. 68; জ: বেদ মীমাংশা—জানির্বাণ; প্রাক্কণন, On the Veda—Sri Aurobindo, ২। পৃ: ৬৯। ৩। Winternitz, Vol I, p. 71.

মনে করিয়াছেন। তাই তিনি বৈদিক সাহিত্যের তথা গ্রন্থের সাংকেতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীও ঋথেদের ব্যাখ্যা অরবিন্দ মতারুসারেই করিয়াছেন। স্থামী দয়ানন্দ (আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) ন্তনভাবে বেদের ব্যাখ্যা ও বেদচর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যার এক অভিনবপম্বায় বৈদিক সাহিত্যের মূলতত্ত্তলির আলোচনা হয়। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের স্থপরত্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদে স্থই একমাত্র দেবতা রূপে স্বত হইয়াছেন, এই ধারণা প্রচলিত ছিল। গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যে তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্থই একমাত্র দেবতা। স্থের বিভৃতি তিন প্রকার:—আধ্যাত্মিক, আবিভৌতিক ও আবিদৈবিক। জ্যোতিমান্ পদার্থের মধ্যে স্থই বৃহত্তম ও প্রত্যক্ষ দৃশ্য। তিনি হির্বায় পাত্র। তিনিই সত্য বা ধ্ববলোকের পথ আচ্ছের করিয়া থাকেন ইত্যাদি। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র বিভিন্ন স্থলে স্থপরত্বে বৈদিক ঋষি, ছন্দ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ত

( ঋষেদে উত্তরকালের কাব্য, নাটক, দর্শন প্রভৃতির পূর্বাভাস দেখিতে পাওরা যার। পরবর্তী সংস্কৃতে ক্লাসিক্যাল যুগের যে কাব্যগুলি তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋষেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের কাছে ঋণী । এই সমন্ত কাব্য, পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল অলৌকিক কাহিনী বা রসঘন রহস্তের অবভারণা করা হইরাছে তাহার স্ট্রনা ঋষেদে। ও পরবর্তী যুগে যে সকল কিংবদন্তী উপাধ্যান স্ট হইরাছে সে সম্পর্কে ভিন্টারনিৎস্ বলেন, "আমাদের নিকট এই স্কেগুলি মূল্যবান বলিয়া বোধ হওয়ার কারণ এগুলিতে আমরা একটি নির্মীয়মাণ দেবতত্ত্বের বিকাশ দৈখিতে পাই (পৃ: ৭৫)।" সত্যই দেখা যার, পরবর্তী যুগের কাহিনীগুলিতে স্থা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি, অদিভি, পৃথিবী প্রভৃতিকে লইয়া যে সকল মনোরম উপাধ্যান

<sup>&</sup>gt;। Lights on the Veda. २। Indian Research Institute, Vol 1, Introduction এবং 'বেদার্থবিচার'—ম. ম. সীভারাম শান্ত্রী সম্পাদিত । ৩। ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধার লেথককে জানাইরাছেন বে 'মিত্রাবরুণ'কে কেহ কেহ  $H_2O$  অর্থাৎ জল বলিয়াও ব্যাখ্যা করিরাছেন । ৫ । জঃ 'Rigvedic legends through the ages'.

रुष्ठे इहेशाहिल, त्महे मक्ल छेलाथाात्मत नायक नाशिका अत्यत्मत गूर्णहे ঝিষগণের মানসচকে আবিভূতি হইয়াছেন, যেমন সীতা খথেদে উত্তরকালের কাব্য এই বেদের চতুর্থ মগুলে দেখা দিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য বা नाउँ दिन छे पदा अर्थित छा छा । अर्थित के । अर्थित के मःवान वा व्यान्त्रान एकटक ( त्यमन यम-यमी मःवान, भूजत्वा-छर्वनी मःवान ইত্যাদি) কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার দৃশ্যকাব্যের মূল অন্বেষণ করিবার জন্ম যে আধ্যানমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে আজও অক্ষ রহিয়াছে। ওল্ডেনবার্গের মতে ঋথেদ হইতে কবিতা ভাগ নাটকের মধ্যে সন্মিবেশিত করা হইরাছে। 'আখ্যান-মতে' ঝগেদের গভাংশ কালক্রমে লুপ্ত হইরা গিরাছে, কবিত।ভাগ মাত্র অকুল রহিয়াছে। এই মত অবশ্র বিচারসহ নতে। ঋথেদের দশম <u>মণ্ডলে দার্শনি</u>ক মতবাদের অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওরা যার। নিক্তকার হিরণাগর্ভ ও দেবী প্রভৃতি স্কুকে আধ্যাত্মিক স্কু বলিয়াছেন। পুরুষস্ত্তে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ও তাঁহার অঙ্গপ্রভাঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের স্ষ্টির কথা বলা হইয়াছে 📝 দৈর্ঘতমস স্থক্তে বহু দার্শনিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যার। বৎসর যে ছয়ঋতুসমন্থিত ও দাদশমাস্বিশিষ্ট—ইহার স্কল্পষ্ট ধারণা এই স্তক্তে আছে। ঝগেদের প্রথম মণ্ডলে সূর্যকে স্থাবর ও জন্মাত্মক বিশ্বের আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ← "সূর্য আত্মা হুগতন্তসমূষক"। এই মত আরণ্যক ও উপনিষদে দুঢ়ীভূত হইয়াছে বিতারেয়ারণ্যকে ঋষিগণের নামও স্র্বপরত্বে ব্যাথাতি ইইয়াছে। সেজন্ত অহুক্রমণিককার বলিয়াছেন—"একৈব বা মহানাত্মা দেবতা স সূর্য ইত্যাচক্ষতে স হি সর্বভূতাত্মা"। অর্থাৎ সমগ্র বেদে দেবতা

মাত্র একটিই আছেন, তিনি স্থা, তিনি সর্বভৃতের আত্মান্থরপ। প্রথম মণ্ডলের আর এক স্থলেও একদেবতাবাদ ধ্বনিত হইরাছে—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমান্তরথো দিব্যঃ স স্থপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বছধা বদস্তাগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমান্তঃ" । হিরণাগর্ভস্তে কোন দেবতাকে পূজা করিতে

<sup>3 | 816 916</sup> 

২। লেখক তাঁহার গবেষণা "Germs of Philosophy in Vedic Literature"এ এই মত প্রতিপন্ন করিরাছেন।

<sup>0 ) 31368184</sup> 

হইবে জিজ্ঞাসা করা হইস্কাছে। সায়ণ "ক" শব্দের অর্থ প্রক্রাপতি ধরিয়াছেন। প্রজাপতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মা।>

ভিন্টারনিংস্ বলেন, "ঝথেদে প্রায় বারটির কাছাকাছি স্কু আছে সেগুলিকে আমরা দার্শনিক স্কু বলিতে পারি। সেথানে বিশ্বজ্ঞাণ্ড এবং স্পটিরহস্ত আলোচনার প্রসঙ্গে বিশ্বের সহিত একীভূত বিশ্বাত্মা সম্পর্কে মহৎ সর্বেশ্বরবাদের সর্বপ্রথম পরিচয় মিলিবে<sup>২</sup>। আর ঐ ধারণাটি তথন হইতেই সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে আচ্ছয় করিয়া কেলিয়াছে।" "These philosophical hymns form, as it were, a bridge to the philosophical speculations of the Upanisads."

ঝথেদে দেবতার সংখ্যা এবং তাঁহাদের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজন। "দেব" শব্দের অর্থ কি প্রথমতঃ তাহাই দেখা याक। 'निकल्क' कांत्र वरतन, "रमरवा मानाचा मीभनाचा দেবতা ছোতনাদা হাস্থানো বা ভবতি।" দীপ্তিমান যিনি তিনিই দেবতা। যিনি মুক্তহন্তে দান করেন তিনিই দেবতা। স্থ্, চক্র ও (मा: (मवजा, कांत्रन जांदाता ममन्त्र विश्वतक जात्ना मान करतन। ७: রাধারুঞ্নের মতে "মাতুষের মনের কারথানায় দেবতাস্প্রীর প্রক্রিয়া ঋগ্বেদু যেমন অতি স্বস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়. এমনটি আর অন্ত কোথাও যায় না।" বৈদিকযুগের প্রাচীনতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন প্রকৃতির উন্মাদ্রিত রূপ দেখিরা উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাণের স্পর্শ অক্তরত করিতেন। প্রকৃতিকে ভালবাসা ও তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করার অর্থ যে কি ঋষিগণ তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "তাঁহাদের কাছে প্রকৃতি ছিল একটি জীবন্ত সন্তা; তাহার সঙ্গে তাঁহারা সদালাপ এবং কথোপকথন করিতে পারিতেন। প্রকৃতির কয়েকটি গৌরবময় দিক্ স্বর্গের গবাক হইরা উঠিরাছিল—তাহাদের মাধ্যমে দেবতা ঈশ্বরবর্জিত জগতের হৈছে কুপাদৃষ্টি নিকেপ করিতেন।"

১। ১০।১২১; কথেদে দার্শনিকভত্ত সক্ষত্তে মঃ History of Philosophy: Eastern and Western, Vol I, pp. 71-73, 80-105

বা পু: ৯৭ ু । পু: ১০০ । গাও ে। Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol I, p. 73

বৈদিক যুগের দেবতার আবেস্তীয় যুগের দেবতার সহিত বিশেষ সাদৃষ্ঠ আছে। ডাঃ মিলস বলেন, "মহাকাব্যের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার যে মিল, তাহার অপেক্ষা বেশী মিল বেদের সঙ্গে আবেস্তার।" ঋথেদের 'মুর' বা দেবতা আবেস্তায় 'অমুর' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্রেদের 'মিত্র' আবেস্তার 'মিথু'। ঋথেদের 'সোম' আবেস্তার 'হাউমো'। ১' সেই স্কপ্রাচীন যুগে মানবমনে অদীম আকাশের কার অক্ত কিছুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আকাশ অনাদি, অনম্ভ, অসীম; চিরস্তন কাল ও নিরুপাধিক ত্রন্ধের প্রতিমৃতি। প্রথিকীও মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তিনি ধরিত্রী, তিনি ধাত্রী। তাই তিনিও দেবতারূপে প্রতিভাত ইইয়াছেন। দিবস্পৃথিবী, হাবাপৃথিবী শুধু ঋগ্রেদে কেন পরবর্তী যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বুরুণ আকাশের দেবতা; 🗸 বুধাতু হইতে উৎপন্ন এই নামের অর্থ সমস্ত জিনিদের আবরক। তিনি বিশাল আকাশকে সমাবৃত করিয়া আছেন। ্মিত্র তাঁর নিভাদণী। **ঝগেদের শেষভাগে বরুণকে আমরা নিষ্ঠাবা**ন্ নৈতিক নিয়মাবলীর দেবতা হিসাবে দেখি। তিনি অলক্ষ্যে জগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, তৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। অপরাধী দোষ স্বীকার করিয়া क्या প্रार्थना कतित्व जिनि क्या कत्त्रन। अधानक गान्दिणानन वत्नन,

বরুণ ঋতের রক্ষক । ঋত শব্দের অর্থ ধর্ম, নিয়ম, বিচার। 'ঋত' বলিতে ব্রুমাণ্ডের নিয়ম বা শৃভ্খলাকে বুঝায়। বরুণ এবং মিত্র 'আদিত্য' নামেও প্রসিদ্ধ।

"বরুণের চরিত্রের সঙ্গে উন্নতধরণের একেশ্বরবাদে উপলভ্য স্বর্গীয় 'শাসকে'র

সূর্যই সবিতা। তিনি দশটি স্কে স্থাত ইইরাছেন। প্রেটো তাঁহার Republic এছে সূর্য-পূজার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিরাছেন। স্থা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষ: স্বরূপ। তিনি জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা। তিনি মাষ্ঠ্রের পাপুপুশোর সাক্ষী। পবিতাও একজন সৌর দেবতা। তিনি একাদশটি স্কে স্থাত ইইরাছেন। সবিতা শুধু দিবসের স্থাই নহেন, তিনি রাত্তিরও

মিল দেখা যায়।"?

১। তাঃ 'জরথুশ ত্রধন''--- যোগীরাজ বহং।

<sup>₹ |</sup> Vedic Mythology, p 3.

०। सर्थम् १।७०।

স্থা। আমাদের বহুপঠিত পবিত্র গায়ত্রী সবিতারপ স্থেরই শুব, "আমুন আমরা সবিতার সেই বরেণ্য তেজঃপুঞ্জের ধ্যান করি; তিনি আমাদের অস্তর উদ্ভাসিত করুন"।

বিষ্ণুরপী সূর্য ত্রিজগৎ ধারণ করিয়া আছেন। বিজ্ব জান গৌণ। ঝথেদে বিষ্ণুর স্থান গৌণ। ঝথেদের ১৷১৫৫৷৬ ঝকে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পৃষন্ আর এক সৌর দেবতা। তিনি মানবের উপকারী স্কল্থ এবং পথ ও পশুর রক্ষক। তিনি দম্ভবিহীন, পশুপালক এবং পথভ্রেইর রক্ষক ও দেবতা।

প্রভাতকালই ঝথেদে দেবী উষার স্থান লাভ করিয়াছে। রাঞ্চিনের মতে উষাকালের প্রভাব মানবমনের উপর অপরিসীম। "যাহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে আলোক এবং জীবন উচ্ছল হইয়া উঠে সেই অসীম উষাই দেবী উষা হইলেন। তিনি প্রভাতের অন্চা কক্সা। অধিষয় এবং স্থ তাঁহার প্রেমিক; অথচ স্থ তাঁহাকে সোনালি রশ্মি ছারা আলিঙ্কন করার পূর্বেই তিনি তাহার সমুপ্রেই অদৃশ্য হইয়া যান।" (রাধারুঞ্কন)

অধিষয় প্রায় পঞ্চাশটি স্তত্তে স্তত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যমজ ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জের আধার, চিরস্থলর ও চিরযুবা, দেববৈছ এবং ফ্রতগামী। "গোধুলির আবির্ভাবকেই তাঁহাদের প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়া ধরা হয়। দেকারণেই আমরা উষা এবং গোধুলির প্রতিরূপ ত্ইজন অন্বীকে পাইয়াছি।" মিত্র, বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু, পূষা, ভগ, অধিষয় প্রভৃতি সকলেই সৌরদেবতা। নিরুক্তকারও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

অদিতি খাদশ আদিত্যের জননী। অদিতি শব্দের অর্থ অনস্ত বিশ্বার বা অসীমতা। অদৃশ্য শক্তির অধিকারিণী এই দেবতা। ইনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত শক্তির আধার। ইনিই আকাশ। "অদিতিই আকাশ, অদিতিই অস্তরিক্ষ, অদিতিই পিতা, মাতা ও পুত্র, অদিতিই বিশ্বেদেবগণ, অদিতিই পঞ্চলন, যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু জনিশ্বমাণ—সবই অদিতি।" সাংখ্যদর্শনে ইনি 'প্রাক্ত'সংজ্ঞা শাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টাম্ভ অগ্নি। ইল্রের পরেই ঋথেদের দেব-গণের মধ্যে অগ্নির স্থান। ন্যনাধিক তুইশত স্তেক ইনি ম্বত হইরাছেন।

১। ১া১e8|১-২ ২। ১া১e8|১-২ ৩। Indian Philosophy, Vol. I ৪। ঐ e|১|৮৯।

ইনি দেবগণের হোতা। "অগ্নিম্থা বৈ দেবা" অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখে বা মাধামে ভোজন করেন। "যে সূর্য তাঁহার উত্তাপের দারা দাহ পদার্থকে প্রজনিত করেন, সেই সবিতা হইতেই অগ্নির কল্পনা জন্মলাভ করে।"

সোমদেব আর্যদের প্রিয়তম দেবতা। ইনি অমরত্ব দান করেন, মানব মনে প্রেরণা জাগাইতে পারেন। "যাহাকে আমরা আত্মিক দর্শন, সহসা আলোকপ্রাপ্তি, গভীরতর অন্তদৃষ্টি, মহন্তর বদাক্ততা এবং ব্যাপকতর বোধ বলিয়া থাকি, দে সবগুলিই আত্মার অন্থপ্রেরিত অবস্থার সহচারী। সেজক্র যে পানীয় কল্পনা উদ্দীপিত করিত, তাহা অনায়াসেই দেবতায় পরিণত হইল।" সোমরস আর্যদের মন্তিক্ষে ও কল্পনায় অগ্নি সঞ্চার করিত, তাঁহারা ইহজগতের হংধ, ক্লান্তি, বেদনা ও জড়তা অন্তত ক্ষণকালের জক্তও ভূলিয়া যাইতেন।

যম মৃত্যু ও মৃতের দেবতা। তিনি বিবস্থানের পুত্র। ঋথেদে তিনটি স্কে ঠাঁহার কথা বলা হইয়াছে। তিনি মৃতের সমাট্। তিনিই প্রথম দেহত্যাগ করেন এবং পিতৃলোকে তিনিই সর্বপ্রথম গমন করেন। তিনিই প্রেতলোকের অধিপত্তি।

পর্জন্ত আকাশের দেবতা। বাত বা বায়ু মানবের মনে ভয় সঞ্চার করেন। মরুৎগণ্ও অনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট।

ইক্রই বেদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা। ভারতে আর্থর্গণ প্রবেশ করিয়াই বৃথিতে পারেন যে এদেশের সবকিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত বর্ধনের উপর। ভাই বৃষ্টির দেবতা শ্বভাবতই আর্থ্যনের জাতীয় দেবতারূপে সম্মানিত হন। ইক্র অস্করিক্ষের দেবতা। "এই বীরদেবতা সর্বোচ্চ ঐশী-গুণাবলীতে বিভূষিত হইলেন; আকাশ, পৃথিবী, জলরাশি এবং পর্বতরাজির উপর শাসনের ক্ষমতা পাইলেন এবং ধীরে ধীরে বৈদিক দেবজগতের সর্বময় কর্তৃত্ব হইতে বরুণকে সরাইয়া দিলেন।" (রাধারুঞ্ন) ঋথেদের সম্কনীয় স্ক্রেইক্রের স্থন্সপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আর্থগণের যুদ্ধেরও দেবতা।

ইংা ছাড়া, সিন্ধ প্রভৃতি নদনদী, সরস্বতী, বাক্, অদিতি, উষদ্, রাত্রি, পৃথিবী

১। রাধাকৃষ্ণন; দ্রঃ বৈদিক দেবতা-বিঞ্পদ ভট্টাচার্য।

२। अध्यम् २।३२।

প্রভৃতি দেবীগণ ঋথেদে স্তত হইয়াছেন। ঋথেদের দেবতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঝথেদের যুগে যে সকল দেবতার সহিত আমাদের পবিচর ঘটে, তাঁহাবা কি করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে ভিন্টাবনিংদ্ বলেন যে এই দেবগণ যেন ধীরে ধীবে ঝিষগণের মানসনেত্রে আবিভূতি ইইয়াছিলেন। প্রচণ্ড মার্ভণ্ড, স্লিগ্ধ চন্দ্রমা, দীপ্তিমান আগ্ন, হাস্তময়ী উষা, অনন্ত আকাশ, চপলা বিত্যুৎ, ক্ষমাশীলা ধরিত্রী, নদনদী, সাগব, গ্রহনক্ষত্রতাবকা— এই সকল প্রাকৃতিক দৃষ্ঠাবলাই স্তুত, পৃজ্জিত ও আহুত ইইয়াছেন। অতি ধীরে ক্রমশ: ঝগেদে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ দেবতাব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্য, সোম, চন্দ্র, অগ্নি, সৌং, মন্দ্রণ, বায়, অপ্, উষদ, পৃথিবী প্রভূতিব নাম ইহাদের আদি স্বভাবের ছোতনা করে। রাধারুফন বলিয়াছেন—"জগতের সর্বত্র অনুত্রত মান্ত্রেব ধর্মে দেবতার মন্ত্র্যুকপাদিব আবোপ ঘটিয়াছে। সত্রুব আমরা আমাদের মননক্রিয়াকেই কল্পনা করি এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ভাহাদের অমূর্ত কারণাবলীর সাহাযো ব্যাঝ্যা করিয়া থাকি।"ং

ঋথেদের যুগে আমরা মাত্র তেত্রিশটি দেবতার সন্ধান পাই। পৌরাণিক যুগে এই তেত্রিশ দেবতাই শেষ পর্যন্ত সন্থবতঃ তেত্রিশ কোটি দেবতাতে পবিণত হইরাছেন বলিয়া অনেকের ধাবণা। নিকক্তকাব যান্তও এচ সবল দেবতার সংবাদ জানিতেন। যান্ত ঋথেদেব দেবতাসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—তিম্র এব দেবতা ইতি নৈকক্তাঃ। আয়ঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্তানঃ, হুর্যো তাহানঃ। তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্তা অপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্মপৃথক্তাং। অর্থাৎ ঋথেদে দেবতা আসলে তিনটি বা তিনজন। তাহাদের উপাধিভেদে বা কর্মভেদে তাঁহারা বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হন। দেবগণ ভূলোক, ত্যলোক এবং অস্তরিক্ষলোকের অধিবাসী। মহাভাস্যকার

পভঞ্জলি ঝংগুদের শাখা একৃশটি বলিয়া জানিতেন। ইদানী

কিছ মাত্র ত্ইটি পাওরা যার—(১) শাকল (২। বাছল।

১। পৃঃ ৭৩।

<sup>।</sup> Studies on Rigvedic Derties in their astronomical and metoorological considerations. ं । निकल-१म অধ্যাধ, रह পাদ।

## ভিন

## সামবেদ

ম্যাক্সমূলার সংহিতাযুগের সময় নির্ধারিত করিয়াছেন ক্মপক্ষে আহুমানিক ১২••-১৽৽৽ ঝ্রীঃ পূর্বাব্দ। ভিন্টারনিৎদের মতে সংহিতা-সংকলৰ কাল युग आक्रमानिक २०००-२००० औः शृवीक। स्वामत्वम সংহিতা নিশ্চরট ঋথেদ সংহিতার পরবর্তী। কিন্তু ইহা সংহিতাযুগেই রচিত হুইয়াছিল। সামবেদের কোন কোন অংশ ঋগেদ অপেক্ষাও অতি প্রাচীন। সামবেদ ঘুইভাগে বিভক্ত-পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক, "প্রকৃত সামবেদ অর্থাৎ আর্চিক কেবল ৫৮৫টি 'যোনি'র সংকলন মাত্র। পূর্বার্চিক আরণ্যক-সংহিতা ও উত্তরার্চিক লইরাই মূল সামবেদ। গ্রামগেরগান, অরণ্যগেরগান, উহগান এবং উহুগান উহার দ্বিতীয় ভাগ।<sup>২</sup> পূর্বার্চিকে কেবল যোনি বা শ্লোকগুলি আছে। এই যোনির প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সাম বা স্কর (melody) সংযোজিত হইরাছে। সেই দাম আবার যে ঋষির আবিন্ধার তাঁহার ্নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে আঙ্গিক ও বিষয়বস্ত্র গ্রামগেরগান এবং অরণ্যগেরগান ইত্তে পাওরা যার ! পূর্বার্চিকের যোনিগুলি তিন অংশে বিভক্ত:-->->১৪ শ্লোকে অগ্নির আবাহন আছে। ১১৫-৪৬৬ প্লোকে ইন্দ্র স্তুত হইষাছেন এবং ৪৬৭-৫৮৫ প্লোকে সোম প্রমানের গুর আছে। 'উত্তরার্চিকে প্রায়ই তৃচ ও প্রগাথ শ্লোক দেখা যার। তাচ শব্দের অর্থ তিনটি ঋক বা মন্ত্রের সমষ্টি। আর প্রগাথ তুইটি মন্ত্রের সমষ্টি। উত্তরার্চিক খণ্ডে কখনই একটি মন্ত্রকে একাকী দেখিতে পাওয়া যায় না।

সামবেদের প্রায় সমস্ত মন্ত্রই ঋকসংহিতা হইতে গৃহীত।

<sup>&</sup>gt; 'স্তোভ' প্রভৃতি গানের অংশ প্রাগৈতিহাসিক

<sup>₹</sup> Vedic Age, p. 230.

ঋক্ মন্ত্রের উপর স্থর বসাইয়া সামসঙ্গীত গীত হইত। উদ্গীথ কথাটি
সামসঙ্গীতেরই অপর একটি নাম। বৈদিক যজ্ঞগুলিতে
উদ্গাভা, ঋর্মদের সহিত
সম্বন্ধ
ব্য পুরোহিত সামগান করিতেন তাঁহার নাম উদ্গাভা।
সাহিত্যিক মূল্য এই বেদের বিশেষ না থাকিলেও
শ্রোভ যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

শামবেদের প্রধান সাথকতা গানেই। সামসংহিতা মূলত: কতকগুলি
গানেরই সমষ্টি। নানাপ্রকার সরের কথা এবং চিহ্ন
গানেই প্রধানত:
আমরা সামবেদে বা সামসংহিতার দেখিতে পাই।
এখনও দাক্ষিণাত্যের সামবেদী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত্যণ
নিভূলভাবে এই সংগীত অভ্যাস করিয়া থাকেন।

ভারতীর সঞ্চীতের ইতিহাসে সামবেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সঞ্চীতের ইতিহাসের আদিম অধ্যায় সামসঞ্চীত ও তাহার বিশ্লেষণ। এই যে melody বা যোনিগত স্থরের কথা ও দৃষ্টান্ত সামবেদে আছে ও যে সপ্ত স্থরের সৃষ্টি এই বেদে দেখা যায়, ভারতীয় সঞ্চীতের ইতিহাসে ইহার স্থান তাহাই পরবর্তী ঘূগে পল্লবিত আকারে সঞ্চীতের বিশাল ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর সন্ধীতের ইতিহাসৈও সামসঞ্চীত সম্ভবতঃ আদিম অধ্যায়েরই স্থচনা করে। ঋক্সংহিতায় আমরা দেখি উদাত্ত-অন্থদাত্তাদি স্থরের প্রাধান্ত, সামসংহিতার কিন্তু ষড্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্থরের প্রাধান্ত।

বৈদিকষ্ণে ষজ্ঞকর্ম ব্যতীত সামবেদের কোন সার্থকতা না থাকিলেও পরবর্তীয়ুগে চারিবেদের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

গীতার দশম অধ্যারে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদানাং
সামবেদোহিশ্য।" গভ বা কবিতার অপেক্ষা গানের
সন্দোহনী শক্তি অনেক বেশী বলিয়াই হয়ত সামবেদ পরবর্তীযুগে নিজের
স্বৃত্ত গৌরব পুনক্দার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ষড্জ, ঋষভ, গাল্ধার প্রভৃতি সপ্তস্থরের সৃষ্টি সামসংহিতার যুগেই

১। সামবেদকে ঋরেদের একটি অভিপ্রাচীন আংশিক রূপ বলঃ হয়, কারণ ইহার প্রায় সব গানই ঋক।

হইরাছিল। সামসঙ্গীতের এই স্তোভগুলি বৈদিকযুগে বিশেষ হের ছিল।
কুকুরের চীৎকারের সহিত এই স্তোভের তুলনা সে যুগে করা হইরাছে।
স্তোভ—আধ্দের উহার বৈদিকযুগে সামবেদ যে "ত্রিয়ী"র মধ্যে নিরুষ্ট ছিল সে
বিরুদ্ধে সাভাবিক অশ্রনা বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভাতা বা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিন্তু সামবেদের বিশেষ সার্থকতা সভাতা ও ইতিহাসের আছে। ভারতীয় যজ্ঞ, ইন্দ্রজাল ও গানের ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহার সার্থকতা ইহা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সামবেদের একসহস্রটি শাখা ছিল, পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে।
মহাভায়কার পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—সহস্রবর্মা সামবেদঃ। ইহাদের
মধ্যে আমরা মাত্র তিনটি শাখার সন্ধান পাই।
তাহাদের মধ্যে সর্বন্ধনবিদিত হইতেছে সামবেদের
কৌধুমীয় শাখা। ইহাই বর্তমানে প্রসিদ্ধ সামসংহিতা।

### চার

# যজুর্বেদ

যজুর্বেদের তুইটি রূপ দেখা ধায়—শুক্ল ও কৃষণ। শুক্ল যজুর্বেদের ইহার ছুই রূপ: সমগ্র অংশই পতে রচিত। রুফ যজুর্বেদ কেবল শুরু ও কৃষ্ণ গ্রা

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তুইভাগে যজুর্বেদ অতি প্রাচীনকালেই বিভক্ত ইইয়ছিল।

বেদব্যাদ বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া সীয় শিয়
বিধানিজ্জ হওয়ার
বৈশলকে ঋথেদ, বৈশল্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে

সামবেদ ও স্থমস্তকে অথববেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।
কি করিয়া বৈশল্পায়নকে প্রদত্ত যজুর্বেদ পুনরায় বিধাবিভক্ত ইইল সে
সৃষদ্ধে একটি আধ্যায়িকা প্রচলিত আছে।

"বৈশম্পায়ন-শিশ্য যাজ্ঞবন্ধ্য অত্যধিক বিস্থাভিযানের ফলে গুরুকত্ ক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিভা উদ্গীরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে

১। দ্র: বেদমীমাংসা ১ম খণ্ড: অনির্বাণ পৃঃ ৬১।

২। বিষ্ণুপুরাণ গা৪। ।।

তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরার বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্ল যজুর্বেদ। যাজ্ঞবন্ধোর দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ ক্লফ্যজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিশ্বগণ ডিভিরিপক্ষিরূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্থাহণ করিরাছিলেন বলিয়া উহা তৈভিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।"

যজুর্বেদের অনেকগুলি শাথা আছে। পাণিনি একশত শাথার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচথানি—কাঠকসংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠসংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতা। ইহাদের মধ্যে শুক্র যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কার এবং মাধ্যন্দিন—এই তুইটি রূপ আছে।

যজুর্বেদের সংকলনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরপে কিছু বলা যায় না। তবে নিংসংশয়ে ইহা যে ঋথেদের পরবর্তী, ভৌগোলিক বিবরণ, আর্যসভ্যভাবিস্তার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় ও যাগ্যজ্ঞ প্রভৃতির প্রাধান্ত দেখিলেই তাহা ব্ঝা যায়। যজুর্বেদ সংহিতাযুগেই স্পষ্ট ক্রমাছিল এবং কালনির্গরের দিক্ হইতে ঋথেদের রচনাকালের কিছু পরেই ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

যজুর্বেদের বর্ণনীয় বিষয় বিভিন্ন শ্রোত্যজ্ঞ। কোন্ যজ্ঞ কোন্ তিথিতে কিরপ অবস্থায় কিভাবে কাহার দ্বারা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে স্কুম্পাষ্ট ও বিশদ নির্দেশ এই বেদের সংহিতাগুলিতে আছে। ইহাকে সায়ণ 'আধ্বর্যব বেদ' বলিয়াছেন। যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। তিনিই বিষয়বস্তু অজের কর্তা। এই কারণেই সায়ণ প্রথমে যজুর্বেদের ভাষ্ম লিখিতে আরম্ভ করেন, কারণ "যজ্ঞার্হত্তাদ্ যজুর্বেদেই প্রাছিল, সেজ্জ বাজসনেয়িসংহিতা যজুর্বেদের শাখাগুলির মধ্যে সর্বশেষ রচিত হইয়াছিল, সেজ্জ বাজসনেয়িসংহিতায় যজুর্বেদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্টারনিৎস্ তাহার History of Indian Literature, Vol. I-এ বাজসনেয়ী সংহিতার একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। এখানে ভাহার পুনক্ষজি নিপ্রস্থাজন। যজুর্বন্ধের সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নাই।

১। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ পৃঃ ৬।

২। "আহপূর্বাৎ কম ণাং স্বরূপং যজুর্বেদে সমান্নাতম্। তন্মাৎ কম হ যজুর্বদক্তৈব প্রাধান্যম্"--তৈন্তিরীয়তাবাভূমিকা।

ঝথেদের সহিত যজুর্বেদের সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই। তবে যজ্ঞে উভয়েরই সার্থকতা আছে। যজ্ঞব্যতিরিক্তিও ঝথেদের সার্থকতা আছে। কিন্তু যজুর্বেদের নাই। ঝথেদ পত্তে রচিত, যজুর্বেদের ক্রেদের সহিত সম্পর্ক শুরা শাখাও পত্তে, কিন্তু রফ্তশাখা গতে। হোতা ঝথেদের পুরোহিত; তিনি যজ্ঞহলে দেবতার আবাহন করেন; অধ্বযু যজুর্বেদের পুরোহিত, তিনি যজ্ঞহলে সমন্ত ক্রিয়াকলাপের পুরোধা।

যজ্ঞস্থলে ঋথেদ অপেক্ষাও ষজুর্বেদের প্রাধান্ত স্মুস্পষ্ট। ঋথেদে যজ্ঞের
সম্বন্ধে বা তাহার উপাদান ও বিধান সম্বন্ধে বিশেষ
কথেদ অপেকাও
ইহার প্রাধান্ত
কিছুই নাই, যদিও পরবর্তীকালে যজ্ঞের সহিত তাহাকে
যুক্ত করিয়া তাহার যাজ্ঞিক ব্যাধ্যা দেওয়া হইয়াছিল।
কিন্তু যজুর্বেদ সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞের সহিত যুক্ত। যাগযজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও
মূল ইহাতেই আছে।

অধ্বযুর কাজ কি এবং তিনি কে সে সম্বন্ধ পূর্বেই বলা ইইয়াছে।
অধ্বযু শব্দের বৃৎপত্তিগত অর্থ অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞের যিনি
অধ্বযু
কার্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সেইজক্তই ইহার
এই নাম।

যজুর্বেদ প্রাচীনতম গতের এবং গছালৈলীর নিদর্শন। যে বিশাল গছাসাহিত্য পরবর্তী যুগে নানা শাধাপ্রশাধার নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, প্রাচীনতম গছালৈলী তাহার মূল এই যজুর্বেদেই। এই গছ অতি প্রাচীন বিলয়া পরবর্তী যুগের সংস্কৃত গছের সহিত তাহার মিল কিছুই নাই বলিলেই চলে।

ষদ্র্বেদের রুফশাধাই পরবর্তী যুগের রাহ্মণগুলির জনক, ইহা বলিলেও অতৃাক্তি হয় না। নানাদিকে ইহাদের সামঞ্জশ্র দেখা যায়। প্রথমতঃ, রুফ্যজুর্বেদেই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম গজের বিদর্শন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিও সকলেই গজে লিখিত। বিতীয়তঃ, রুফ্ যজুর্বেদে বৈদিক যজের সাধারণ ও বিশেষ প্রক্রিরাগুলি

১। 'তন্মাৎ ভিভিন্তানীয়ো যজুর্বেদশ্চিক্সভানীয়াবিতরৌ'— সায় ( তৈত্তিরীয়ভাষ্যভূমিকা )।

পুষামপুষারপে বিরত ইইয়াছে। বাদ্ধাণগুলিরও মূল বক্তব্য যজ্ঞপ্রক্রিয়া। সামবেদে একমাত্র সোমবজ্ঞের কথাই আছে; কিন্তু যজুর্বেদে সকল যজ্ঞেরই প্রণালী পাওয়া যায়। ভাষাগত ও বিষয়গত সাদৃভা বাদ্ধাণগুলির সঙ্গে যজুর্বেদের যত বেশী, অকুরেদের সহিত কিন্তু তত দেখা যায় না।

যজুর্বেদের যুগে ঋথেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—যজ্ঞাদি মুচারুদ্ধপে সম্পন্ন করিবার জাদ বাবস্থাপ্রণালী, অধ্বর্গুগেণের ও সাধারণভাবে এই যুগে ঝথেদের আদর্শ-বাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত জভাব নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞছারা অসম্ভবও সন্তব হইতে পারে —এই বিশ্বাস ক্রমশ: দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। "ফলে ঝথেদের যুগের দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতা ও দেবগণের প্রীত্যর্থে ত্যাগশীলতা প্রভৃতির অবসান ইইয়াছিল। ভৎপরিবর্তে মঞ্জাক্তি, যজ্ঞক্রিয়ার অলোকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রভৃতি মানবহাদয় অধিকার করিভেছিল।"

যজ্ঞের প্রাধান্তের জন্ত এই যুগের ষজ্ঞকর্তা বা যজ্ঞের পুরোহিত বান্ধণগণের প্রাধান্ত যে ক্রমশঃই বধিত হইবে তাহা সহজেই অন্থমেয়। রাজার অভিযেক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ উচ্চবর্ণের অভিতৃচ্ছ রান্ধণদের ক্রমশঃ প্রাধান্ত কার্যাবলীতেও ব্রান্ধণদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ঋত্বিক্গণ যজ্ঞগুলি মুচারুরুপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই যে পৃথিবী সকলপ্রকার মন্ধল লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাস ক্রমসাধারণের চিত্তে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

ষদুংসংহিতার আমর। দর্শপূর্ণমাস (অর্থাৎ অমাবস্থা ও পূর্ণিমাতে
অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) ও অর্থমেধ, রাজস্থা, বাজপেয়, চাতুর্মাস্থ বৃহৎ যজ্ঞের সহিচ্ছ পরিচয় প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞের পরিচয় পাই। এই যজ্ঞগুলি অতি তৃরহ, ইহাদের নিম্পাদন বহুরেশসাধ্য। আর্থগণ এই যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর্ব শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সামাজিক

<sup>ু ।</sup> সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, পু: ২৪।

জীবনের কর্তব্যগুলি সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুদিনব্যাপী বহু ব্যয় ও ক্লেশসাধ্য যজ্ঞগুলি তাই আর্যগণের নিরবচ্ছিন্ন, নির্বাধ জীবনেরই পরিচারক। যজুর্বেদের সহিত শ্রোতহত্তের সম্পর্ক অন্ত যে কোন বেদ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। শ্রোতহত্ত্বের পরবর্তী যুগে শ্রোত্যজ্ঞের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান এবং প্রাধান্তেরই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে। আর যজুর্বেদে শ্রোতহত্ত্বের সহিত্ সম্পর্ক যজুর্বেদ এক কথার যজ্ঞের বেদ। সেজক্য ধর্মের ইতিহাকে যজুর্বেদের স্থান অতি উচ্চে।

## পাঁচ

# অথর্ববেদ

অথব্বেদের সংকলন কাল সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস বলিয়াছেন, "অক্সান্থ তথ্যও আছে যাহাতে নি:দল্দেহে প্রমাণিত হয় যে অথব্বেদে সংহিতার পরবর্তী।" প্রথমতঃ অথব্বেদে যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচর পাওয়া যায় তাহা নি:দল্দেহেই ঋথেদীয় মুগের পরবর্তী। বৈদিক আর্মগণ এখন দক্ষিণ ও পূর্বে অনেক দ্র অগ্রসর হইয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথব্বেদে বঙ্গদেশের স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাদ্রেরও পরিচয় আছে। অথব্বেদে তথু জাতিভেদের কথাই অবগত নহে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্তও এই মুগে স্বন্ধ্যইভাবে পরিকৃট হইয়াছিল। অথব্বেদের মুগে ব্রাহ্মণগণ প্রায় দেবগণের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দ্বিতীয়তঃ "অথব্বেদে বৈদিক দেবগণ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উহার উদ্ভবকালের পরবর্তীত্বই স্থচিত হয়।" অথব্বেদেও আমরা ঋথেদের মুগের অগ্রি, ইক্র প্রভৃতি দেবভাকে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তাহাদের পরস্পাহের পার্থক্য আর বোঝা যায় না।

দর্বশেষে, অথববৈদে যে সব দার্শনিক ও ধর্মের তত্ত্বের কথা দেখা যার, তাহাতে স্পষ্টই স্থাচিত হয় যে এই সংহিতা সংহিতাযুগের সর্বশেষেই সংকলিত স্ইয়াছিল। এখানে আমরা বছ দার্শনিক শব্দ ও তাহাদের উন্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, যাহার নিদর্শন একমাত্র উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে পাওরা যায়। তথাপি অথববৈদের সকল অংশই যে অভান্ত সংহিতার সকল অংশ অপেক্ষা প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

অথববেদের বিষয়বস্তার একটি প্রধান অংশ ব্যাধি দুর করিবার জন্য গান এবং মন্ত্রের ব্যবহার। এগুলিকে ভৈষজ্য বলা হয়। এই ঐল্রজালিক সঙ্গীত এবং এক্সজালিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিম রূপ। এই সকল ঐক্রজালিক সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলিতে গীতিকাব্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত: ইহারা একঘেয়ে। বিষয়বস্ত একই কথা এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মনে বিরক্তির এই সকল শব্দের অর্থও ইচ্ছা করিয়াই স্পষ্ট করা হয় নাই। নানা প্রকার দৈত্যদানবের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মন্তের প্ররোগও এই বেদে করা হইয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার অস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা রাক্ষ্য ও পিশাচ নামে এই বেদে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, স্ত্রী এবং পুরুষ দৈত্য, অপ্সরা এবং গন্ধবের কথাও দেখা যায়। ইহারা নদী এবং বুকে সাধারণতঃ বুসবাস করিয়া থাকে। স্থলর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের কামনার এই বেদে (২) "আয়ুক্তাণি স্কুলনি" প্রবর্তিত হইয়াছে। ক্লমক, বণিক্ ও গোপালকগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্ম "পৌষ্টিক হক্ত" সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রোরশ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্ম "প্রারশ্চিত্তানি" নামে কতকণ্ডলি স্কুক পাওয়া ধার। মানবজীবনের পারিবারিক অশান্তির কারণ অনেক সময়েই কুগ্রহ। শে<del>জন্ত</del> পরিবারস্থ লোকের মধ্যে লুপ্ত ঐক্য কিরাইয়া আনিবার জন্ত অনেকগুলি एक दार्था यात्र 🗡 अथर्वदाराम् अदनकाः म विवाह এवः প্রেমমূলক অনেকগুলি ইম্রজালাত্মক গান আছে। রাজগণের জন্তও এরপ অনেকগুলি ঐম্রজালিক গানের সন্ধান পাওরা যায়। ভিন্টারনিৎস্ সেজন্ত অথর্ববেদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের

<sup>&</sup>gt;। আঃ Germs of Philosophy in Vedic Literature ৰুলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ে P. R. S. thesis রূপে প্রদৃত্ত।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন। বাহ্মণদের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত মন্ত্রও এই বেদে রহিয়াছে। অথর্ববেদের মধ্যে তুইটি "আপ্রী" স্কু আছে। বোদংর পরবর্তী যুগে যজ্ঞের সহিত এই বেদকে সম্পর্কিত করিবার জন্মই এইগুলির স্বষ্টি হইয়াছিল। এই বেদে নৃতন ধরণের কয়েকটি স্কু দেখা যায়। তাহাদের নাম 'কুস্তাপ' স্কু। ইহা ছাড়াও কভকগুলি দার্শনিক তথ্যের অবতারণা কয়েকটি স্কুে করা হইয়াছে।

এই বেদের কতক গুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। অথববৈদীয় পুরোহিত সাধারণতঃ দরিদ্র ও অঞ্চ প্রামবাসীর পূজা-পার্বণাদিতে অতি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি তাহাদের সরল ও অনাড়ম্বর প্রাচীন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংস্কারগুলি যথাযথ মানিয়া লইয়া পূজার্চনাদির বিধান দিতেন এবং নিজেই তাহার অফুষ্ঠান করিতেন। কিন্ধ যেহেতু রাজ্যর্মেরও কতকগুলি নিদিষ্ট সংস্কার ছিল, অথববিদীয় পুরোহিত সেজকুই রাজার একমাত্র বিশ্বন্থ ও হিতাকাজ্জী বলিয়া রাজার অমুষ্টিত ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্য হইতেন। অথববিদীয় পুরোহিত রাজাকে জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলির জক্তও উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ধর্ম ও দর্শনের উপদেষ্টা, নীতিজ্ঞ, চিকিৎসক ও ঐক্রজালিক। সেইজকু অক্সান্থ বেদের পুরোহিত অপেক্ষা রাজার উপর এই বেদের পুরোহিতের প্রাধান্ত ছিল অনেক বেনী। এই বেদে অনেক ঔষধ ও চিকিৎসার কথা বলা আছে, যাহা চিকিৎসা ও ঔষধের ইতিহাসে অতি প্রয়োজনীয় তথ্য। ঋ্বেদের পরেই সংহিতাযুগ্য অথববিদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্ম সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রাধান্ত ও থাতি অর্জন করিয়াছিল।

অথর্ববেদে আমরা আর্থ-অনার্থের সংঘর্ষের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।
অথর্ববেদ ছিল জনসাধারণের বেদ। অতি প্রাচীনকালে অথর্ববেদ যে
আন্তিক বেদত্রয়ের অস্তর্ভুক্ত ছিল না সে কথা পরে বলা হইবে। এস্থলে
শুধু ইহাই জানা প্রয়োজন যে অথর্ববেদ অনার্থ-ধর্ম বা প্রাক্সংস্কৃতির সংঘর্ষ
আর্থ ধর্ম ও কৃষ্টির একটি দর্পণ-স্বরূপ। যজ্জের সহিত প্রথমে
ইহার সহন্ধ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অগ্নি উপাসনার উপরেই অথর্ববেদ
বেশী প্রাধান্ত দিয়াছে, যেমন দিয়াছে ইরাণীর আবেস্তা। কিন্তু অন্ত বেদত্রের

১। অথর্ববেদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে লেথক এখনও গবেষণা করিতেছেন।

সোম্বজ্ঞের প্রাধাক্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘদিন পর ধীরে ধীরে অথর্ববেদ বৈদিক সমাজে আসন লাভ করিয়াছে।

অথববেদীয় ধর্মের প্রধান বৈশিষ্টাই হইতেছে যে ইহা অতি প্রাচীন বা আদিম (primitive)। ঋণ্ডেদেও আমরা এই আদিম ধর্মের সন্ধান পাই না। অথববেদ জনসাধারণের বেদ, পূর্বেই বলিয়াছি। এই বেদে জনসাধারণের সরল ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস, পূজার্চনাদির বিবিধ বৈশিষ্টা বিবৃত হইয়াছে। অথববেদীয় ধর্মের প্রধান লক্ষ্য—

হহাতে আদিম ধর্ম ("দানবগণকে) শাস্ত করা, (বন্ধুগণকে) আশীর্বাদ করা এবং অভিশাপ বর্ষণ করা।" আত কোন বেদে এগুলি দেখা যায় না, অথচ এগুলি প্রত্যেক জাতির ধর্মের ইতিহাসে আদিম ধর্মের প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অথববৈদে ইন্দ্রজাল ও রহন্ত পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। ভারতীয় magic বা যাত্রিলার মূল এই বেদে রহিয়াছে। "শক্রমারণাদি, হিংল্র জন্ত ইইতে ত্রাণ, অভিসম্পাত বা তুর্দির হইতে রক্ষা প্রভৃতি ঐহিক ইন্দ্রজাল ও রহন্ত ফলপ্রদ. যজ্ঞাদিতে ব্যবহার্য মন্ত্র" অথববৈদের সর্বত্র পরিব্যাপন ও ঝারেলও আমরা মন্ত্রভন্তর ও ইন্দ্রজালের স্কান পাই। ঝারেদের মূল বিষয়বন্ত কিন্তু শুধু এই গুলিই নহে। অথববৈদে ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রভন্তই মূল জ্ঞাত্র্য বিষয়।

অথর্ববেদে কাল, কাম, স্বন্ধ প্রভৃতির আরাধনা করা ইইয়াছে। স্বন্ধই এই বেদে প্রজাপতি, পুরুষ ও ব্রহ্মন্। তিনি সর্বভৃতে অধিষ্টিত, অধিদেব, বেদপুরুষ এবং নৈতিকশক্তির উৎস। রুদ্র পশুর দেবতা। ও প্রোণকে প্রকৃতিপ্রদ ও জীবনীশক্তির উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গোজাতির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মলোক, নরক প্রভৃতির পরিচয়ও এথানে আছে।

১। ম্যাকডোনেল এই বেদে প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচর পাইরাছেন।

२ 1 Vedic Age, p. 438 । का कार्यम ११८६; ১०।১२२; ১०।১७०।

<sup>81</sup> व्यर्थर्दरम > । १११, २७, १११८ > । ११

অথর্ববেদের ভাষাগত বিচার করা সত্যই তুরুহ, কারণ অতি প্রাচীন বিষয়ের বর্ণনা অনেক সময় ইহাতে অতি আধুনিক ভাষায় করা হইরাছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভিতরে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা ঋথ্যেদেও প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ ভাষা ভাষাভাদ্ধিকের দৃষ্টিতে স্বশেষে সংকলিত হইরাছিল এবং তাহার অজম্র প্রমাণ এই সংহিতাতে আছে। এই বেদের পত্ত ও গ্রহময় অংশগুলি প্রায় একই ভাষায় রচিত।

এই বেদের প্রাচীন নাম ছিল "অথবাঞ্চিরস্" অর্থাৎ অথবন্ ও অঞ্চিরাঃ।
অথবন্ শব্দের অর্থ magic formula; অঞ্চিরস্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগ্নি
প্রজালনার্থ পুরোহিতগণের নাম। ইহারও অথ মন্ত্রতন্ত্র ও ইন্দ্রজাল। কিন্তু
ত্বইটি শব্দের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। "'অথবন্'ও 'অঞ্চিরস্' শব্দের
অবশ্য কৃহক স্ত্রের ত্ইটি বিভিন্ন ধারাকে বুঝার; অথবন্
অথব্য কৃহক স্ত্রের ত্ইটি বিভিন্ন ধারাকে বুঝার; অথবন্
ভংকর ইন্দ্রজাল বিশেষ—স্থপ্রদ ও স্থববর্ধক; অথচ
অঙ্গিরস্ ক্রতিকর ইন্দ্রজাল (কুত্যা)-কেই বুঝার।…এইরপ্রপ্র
প্রাচীন নাম অথবাঞ্চিরস্ অথব্বেদের (আলোচ্য) বিষয়বস্ত এই ত্ইপ্রকার
কৃহককেই বুঝাইয়া থাকে।"

অথর্ববেদে মোট ৭০১টি স্কু আছে। এই স্কুগুলিতে প্রায় ৬০০০
মন্ত্র আছে (শৌনকীয় রূপে)। ইহাতে কুড়িটি কাণ্ড বা অধ্যায় আছে।
৬০০০ মন্ত্রের মধ্যে প্রায় ১২০০ মন্ত্র অধ্যেদ হইতে গৃহীত হইয়ছে। ঋথ্যেদের
দশম মণ্ডল হইতেই অধিক ঋক্ সঙ্কলিত হইয়ছে। অথর্ববেদের ১৩টি
কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহার বিংশ কাণ্ড অবিসংবাদিতভাবে
পরবর্তী। এই বেদের ছুইটি শাখা—শৌনক ও পৈপ্ললাদ। পৈপ্ললাদ
শাখা অসম্পূর্ণ।

ঋথেদের সহিত অথর্ববেদের সম্বন্ধ, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতথানি দেখা ষাউক। ভিণ্টারনিৎসের ভাষার "মোটের উপর অথর্ববেদীর কুহকদংগীত

১। Winternitz, Vol I, p 120. ২। অধ্যাপক তুর্গামোহন ভটাচার্য কিছুদিন হইল এই লুপ্তপ্রায় সম্পূর্ণ শাখার গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন।

১য়---৩

হইতে যে স্বর ধ্বনিত হয় তাহা ঋথেদীয় স্কুগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এস্থলে আমরা যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বিচরণ করি। ১ ঋথেদের স্থর ভিক্ষার এবং অমুনয়-বিনয়ের। অথববেদের শ্বর কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তপ্রকার। এধানে বান্ধণ-পুরোহিত তাঁহার অপেক্ষা সামাজিক পদমর্যাদায় নিমন্তরের ব্যক্তিবর্গকে যেন অভিভাষণ দিতেছেন, যাহাদের নিকট তাঁহার স্বীয় চরিত্রের অম্পষ্ট কুহেলিভরা দিক গোপন করার কোনই প্রয়োজন হয় নাই। ২ যেমন বন্ধজারা স্কু। খথেদে দানস্তুতি প্রভৃতিতে বান্ধণগণের ঋথেদের সহিত সম্বন্ধ অহুনর বিনয় দেখা যায়, গ্রাহ্মণের স্থবিধার কথা জোর গলার কোথাও বলা হয় নাই। অথর্ববেদে কিন্তু ব্রাহ্মণের সন্তাব্য স্থ্রপ সুবিধা অধিকারের কথা নির্লজ্জভাবে বিঘোষিত হুইয়াছে. কিন্তু তাহার কর্তব্য বা मांत्रिक महत्क উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। অথববেদে দেবগণ অপেকা যজমানের অমুগ্রহ লাভের জন্ম বান্ধণগণকে যেন বেশী আকাজ্ঞিত দেখা যায়। অথববেদীয় পরোহিত ত্রিবেদজ্ঞ, ইহা ছাড়া অথর্ববেদ তিনি জানিতেনই। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। তিনি যজ্ঞের সর্বাধিনায়ক। ঋত্বিকগণের কাহারও মন্ত্র পাঠে কোন **ज्य इटेट**न जिनि जरकपार जाहा मः स्माधन कतिया मिर्छन। अर्थित रि ইক্সদ্ধাল ও ঈর্ধাাত্মক বীজ উপ্ত হইয়াছিল অথববেদে তাহাই আভিচারিক স্ক্রন্ত্রপ (অর্থাৎ কুত্যানামে) বিবর্তিত হইরাছে। অথর্ববেদে ব্রাত্য একজন প্রধান দেবতা যাঁহার উল্লেখ ঋগেদে নাই। ইনি ব্রন্ধের প্রতিভূ। ইনি मम्बा शक्षमण कार्छ कीर्ভिष श्रेष्ठारह्म। क्रम थरे त्वरम भर्त, ह्वत, क्रेमान, পশুপতি ও মহাদেব আখ্যা লাভ করিয়াছেন; বিধবাবিবাহ এখানে স্বীকৃত হইরাছে।<sup>8</sup> ঋথেদীর দর্শন এই যুগে উন্নততর রূপ লাভ করিরাছে। পূর্বেই বলিয়াছি, অথববেদের প্রথম উনিশটি কাত্তের অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। ঋথেদ হইতে অথৰ্ববৈদের ভাষাগত পাৰ্থকাও কিছু আছে। ঋথেদ প্ৰথময়. व्यथर्वत्वात श्रेष्ठ ७ প्रष्ठ—উভয়েরই সমাবেশ। ঋথেদের ভাষা অপেক্ষা অথর্ববেদের ভাষা স্থবোধ্য। এই যুগে ঋথেদের যুগ অপেক্ষা সামাজিক

<sup>&</sup>gt; | Winternitz, Vol 1, p 127. | Redic Age, p. 408.

७। व्यर्वत्वम् १। ११ । व व व ११२१-२४

পরিবর্তন ও উন্নতি অনেক বেশী লক্ষিত হয়। ঋথেদকে কেহ কেহ শ্রোতমন্ত্রণাঠ ও অথর্ববেদকে গৃহ্মন্ত্রপাঠ বলিয়া মনে করেন।

অথর্ববেদের সহিত গৃহস্থেরের সম্পর্ক অতি নিবিড়। পুরোহিত গৃহত্কর্মগুলি
সম্পন্ন করিতেন। এগুলি ছিল সরল ও অনাড় হর এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট।
শ্রৌত্যজ্ঞে সোমাভিষব ও পশুবধেরই প্রাধান্ত ছিল, গৃহ্যক্ষে এই তুইটির
গৃহস্তেরের সহিত্ত সম্পর্ক
প্রাধান্ত একেবারেই নাই। দৈনন্দিন জীবনের ছোটথাট বিপদ আপদকে দূর করিয়া শান্তি ও স্থখ লাভের
কামনাই গৃহকর্ম ও গৃহস্ত্রগুলির উদ্দেশ্ত। অথর্ববেদের মূলবস্ত ইহাই।
সেজন্ত অথর্ববেদ গৃহস্ত্রের জনক, যে হিসাবে যজুর্বেদ ও সামবেদ যথাক্রমে
শ্রৌতস্ত্রের জনক।

আবেস্তা ও অথর্ববেদে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। আবেস্তায় প্রাচীন অংশগুলিতে আদিম ধর্মের ছাপ আছে। পূর্বেই দেখাইয়াছি, অথর্ববেদও ইহা আবেস্তাও অথর্ববেদ পরিক্টা অথর্ববেদ বাতীত আবেস্তার সহিত ঝথেদ ও অন্তান্ত বেদের যেন একটা রেশারেশি আছে। অথর্ববেদও এই কারণেই দীর্ঘদিন ত্রমীর বহিভূতি ছিল। অথর্ববেদ ও আবেস্তা—উভন্ন গ্রন্থেই অগ্নি-উপাসনা আছে। ইন্দ্রজাল ও অতিমানবীয় শক্তিতে উভয়েই আস্থাবান্। সংকলনের সময়ের দিক্ দিয়াও উভয়ই পরস্পারের নিক্টবর্তী।

এই বেদের অথব্যস্ত্রগুলিতে শুভংকর রূপের পরিচর মিলে। এই মন্ত্রগুলি

মানব সমাজের কল্যাণ বিধানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চিকিৎসা

ও তন্ত্র এবং আয়ুর্বিস্থার ইতিহাসে অথব্বদে অক্ষর স্থান

চিরদিনই অধিকার করিবে। ভারতীর যাত্রিস্থার বীক্ষও যে অথব্বেদে
ভাহাও পূর্বে আলোচিত হইরাছে।

অথববেদ প্রথম হইতেই বৈদিক সাহিত্যে একটি অভ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্তদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতিও

<sup>31</sup> Grihya Rites in the Atharvaveda—Shende 36:

<sup>31</sup> Atharvaveda and Avesta-Karambelkar.

রহিয়াছে। শাস্ত্রে বছস্থলে বেদকে এয়ী নামে উল্লেখ করায় অনেকের লাস্ত ধারণা এই যে, এয়ী শব্দে ঋক্, যজু: ও সাম এই বেদএয়কে বৃঝার; স্থতরাং অথববিদে বেদবহিভূতি। বস্ততঃ, অথববিদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বিলয়াই উহা এয়ীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথববিদের অবেদঅ প্রমাণিত হয় না। অথবা এইরপও হইতে পারে যে, এয়ী শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে এবং মন্ত্রমশৃহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজু:, সাম—পত্ত, গত্ম ও গীতি) বিভক্ত বিলয়৷ বেদসমূহ এয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্ততঃ, অথববিদ্বে যে বেদেরই অস্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদমধ্যেই রহিয়াছে।

#### **2**

## বান্দণ

"বেদের যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, ভাহার নাম ব্রাহ্মণ। এক হিসাবে ইহাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম(ন্) শব্দের অর্থ বেদ। ভাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সধন্ধ থাকার ইহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে।"

"বান্ধাণগ্রন্থ বৈদিক যজ্ঞ-অমুষ্ঠানের উপ্দেশে পূর্ব। ঐ সকল অমুষ্ঠান এত জটিল যে, যাজ্ঞিকের হন্তে এই সকল কর্ম অমুষ্টিত না দেখিলে, উহা হান্গত করা প্রায় অসাধ্য। সংহিতা বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করাই আন্ধানের সংহিতার সহিত্ত সম্বন্ধ উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, সংহিতাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞ করাই ছিল না, যজ্ঞা ব্যতিরিক্তন্ত তাহাদের পূথক্ সন্তা নিশ্চয়ই ছিল। একমাত্র যজুর্বেন্নই সে হিসাবে যজ্ঞের

১। উপনিষদ্ প্রস্থাবলী, ১ম থণ্ড, গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৭; ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১।২

সহিত প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু 'ব্রাহ্মণযুগে' ইচ্ছা করিয়াই সকল সংহিতাকে কোন না কোন প্রকারে যজের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার ছবার প্রচেষ্টা দেশা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতান্থিত মন্ধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন্ মন্ধ্র কোন্ শবিষ্ঠ করেবার উপযোগি, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

ম্যাক্সন্লারের মতে প্রাহ্মণগণের রচনা বা সংকলনকাল কমপক্ষে আন্থমানিক ৮০০-৬০০ প্রীপ্রপান্ধ। সংহিতাযুগের পরই আন্ধান্ম, এবং আন্ধান্ম্য নিশ্চয়ই স্ত্র্যুগের পূর্ববর্তী। ভিন্টারনিৎসের মতে সংকলন আন্ধাণগণের রচনাকাল আন্থমানিক খ্রীঃ পৃঃ ২০০০-১৫০০ বলিয়া ধরা যাইতে পাবে।

বান্ধণগুলি গতে রচিত। কচিৎ কোথাও কোথাও পত আছে। কর্মকাণ্ডের উপরেই ব্রান্ধণ লিখিত। কথন কি প্রকারে যজ্ঞে অগ্নি জালাইতে

ইইবে, কুশ কি প্রকারে কোথার রাখিতে ইইবে, কোন্ যজ্ঞে কি আছতি
কি প্রকারে দিতে ইইবে—এই সকল কথাই ব্রান্ধণগণের

বিষয়বস্তা। আর সেই সময়ের প্রচলিত এবং লোকপরম্পরায় আগত অনেক গল্ল ও উপাথ্যান এইগুলিতে আছে। এই সকল
উপাথ্যানই প্রবর্তী যুগের পুরাণ ও ইতিহাসের আদি পুরুষ। "যদিও
ব্যান্ধণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের উপর, তব্ও এইগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন,
আয়ুর্বেদ প্রভৃতির অম্পষ্ট আলোচনা আছে।"

ঝথেদের ব্রাহ্মণ চুইটি—ঐভরের এবং কৌষীতকি (অথবা শাঙ্খারন)। ব্রাহ্মণদ্বরের মধ্যে ঐভরের প্রাচীনতর এবং আকারে বৃহত্তর। কৌষীতকিতে বিষরবস্তু আছে অনেক বেশী। "ঐভরের স্পষ্টই একটি সংমিশ্রিত রচনা— ইহার প্রথম পাঁচটি পঞ্চিকা শেষ ভিন পঞ্চিকা অপেক্ষা প্রাচীনভর।" সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের নাম পাওরা যার। তাও্যা, যডিবৃংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্বের,

<sup>&</sup>gt; Vedic Age, p. 234.

সামবিধান, সংহিতোপনিষদ্, বংশ এবং জৈমিনীয়। ইহাদের মধ্যে কেবল জৈমিনীয় এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণই বর্তমানে পাণ্ডয়া যায়। আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাণ্ডা ব্রাহ্মণ "তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ" নামে প্রসিদ্ধ। বাহ্মণ প্রিশটি অধ্যায় থাকায় ইহা আবার "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ" নামেও প্রসিদ্ধ। পরে আবার একটি অধ্যায় যোগ করিয়া ইহাকে ষডিংশ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে বলিখা কেহ কেহ মনে করেন। এই মত কতদুর বিচারসহ তাহা গবেষণার বিষয়। রুফ্ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় মাছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুরু যজুর্বেদের একটিই মাত্র ব্রাহ্মণ—গোপথ।

বান্ধণগুলির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধ ভিণ্টারনিংস বলেন, "যজুর্বেদের সংহিতাগুলি যেরূপ প্রার্থনার ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য দলিল, সেরূপই বান্ধণগুলি ধর্মজিজ্ঞাস্তর, যজ্ঞের ইতিহাসের এবং পৌরোহিত্যের ইভিহাসের পক্ষে অমূল্য।" যজ্ঞের সহিত্ত বান্ধণগুলির সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাগা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাডা, বান্ধণগুলিতেই প্রবর্তী বেদাক্ষসমূহের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্য প্রিভ্রণণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন।

ব্রাহ্মণযুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বলিতে বুঝার যে এই যুগের
ধর্ম কতকগুলি যজ্ঞ এবং ন্তব ও প্রার্থনার সমষ্টিমাত্র। স্বর্গকামনা করিয়া

য়জমান যজ্ঞ করিলে দেবতা তুই হন ও প্রার্থিত বর দান
ইহাদের প্রকৃতি
করেন। গৃহপতি অগ্নিই যজ্ঞের পুরোহিত। দেবগণ
অগ্নির মুথেই আহতি গ্রহণ করেন। মানবের জীবন জন্ম হইতে কতকগুলি
কর্মের বন্ধনে জড়িত। মান্থ্য কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ
করে এবং ইহ জীবনে সেগুলি যথায়থভাবে পালন করাই ভাহার ধর্ম।

এই যুগে ঋত্বিক্গণ বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্ত, উপসদ, ইষ্টি প্রভৃতি ছোটধাট যাগ ছাডাও, গ্রাময়ন, চাতুর্মান্ত, অর্থমেধ,

<sup>&</sup>gt; 1 3: A History of Indian Literature, Vol I, p. 187.

রাজস্ম, বাজপের ও দোমযজ্ঞ প্রভৃতিতে ঋত্বিগণ প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া
বিক্গণের প্রাধান্ত
যাগযজ্ঞের কান্ধ পাইতেন এবং ধর্মপ্রাণ ক্ষত্রিররাজগণ
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার
কাইয়াছিলেন বলিয়া যাবজ্জীবন তাঁহারা এই সমস্ত কর্মেই লিপ্ত থাকিতেন।
বাহ্মণ অবব্য, বাহ্মণ ক্ষমার্হ, বেদজ্ঞ বাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য ও
স্বর্গনাভ হয় বলিয়া বাহ্মণগুলিতে বলা আছে। রাজার অভিষেকেয় সময়
ঝিছিক এবং পুরোচিতের প্রাধান্ত অপরিসীম।

অগ্নি, আদিত্যগণ, অদিতি, অখিদ্বয়, ইড়া, সোম, ইন্দ্র, উষা, ঋতুগণ, ভাক্ষর্য, অষ্টা, ভাবাপৃথিবী, ভৌ:, পিতৃগণ, পৃষা, পৃথিবী, প্রজাপতি, বৃহস্পতি
বা ব্রহ্মণস্পতি, ভারতী, মক্রদ্গণ, মাতরিখা, মিত্রাবর্মণ, বাহ্মণাযুগে আর্থদের
দেবতা
ক্রমাকপি, সরস্বতী, সবিতা, সাবিত্রী, রাকা ও সিনীবালী,
হর্ম প্রভৃতি দেবতার আরাধনা এই যুগের যজ্ঞগুলিতে দেখা যায়।

বান্ধণযুগের ভাষা প্রায়শই অতি প্রাচীন এবং বান্ধণগুলি সকলেই গছে ইহাদেব ভাষা ও বিচিত। অতি সরল গছ এবং প্রাচীন আর্থপ্রয়োগ রচনারীতি ইহাদের মধ্যে বছল পরিমাণে পাওয়া যায়

ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও ইহারা যে কথা,
উপাথ্যান ও আথ্যায়িকার আকর বা থনিবিশেষ সে সম্বন্ধ কোন সন্দেহ
নাই। পরবর্তী যুগে যে সকল মহাকাব্য, উপাথ্যান, পুরাণ প্রভৃতি রচিত
হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বীজ ব্রাহ্মণগুলিতে
কি:বদ্দ্রী ও
উপাথ্যানের
পাওয়া যায় । লৌকিক সাহিত্যের অনেক শাথারই
অফুরন্ত উৎস
মূল যে তুই বৃহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত
তাহাদেরও বীজ এই ব্রাহ্মণগুলিতে। অভএব পুরাণ ও
মহাকাব্যযুগে যে সকল উপাথ্যান স্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অবিসংবাদিতভাবে ব্রাহ্মণগুলির নিকট ঋণী। বিধ্যাত শুনংশেণ ও রম্ভিদেবের
উপাধ্যান প্রভৃতি ব্রাহ্মণগুরের সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

১। এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের—A History of Hindu Public Life, Part I.

ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হর—বিধি,
অর্থবাদ ও উপনিষদ্। বিধি শব্দের অর্থ নিয়ম। অর্থবাদ বলিতে অর্থের
ব্যাখ্যাকেই ব্যায়। আর উপনিষদ্ শব্দের অর্থ কি তাহা উপনিষদ্ অধ্যায়ে
বিশদ্ভাবে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলি প্রথমতঃ পৃথক্
বিধি, অর্থবাদ ও
ভপনিষদ্জমে ব্রাহ্মণের
বিষয়বস্তু বিভাগ
পর যজ্জের কার্যাবলীর ও প্রার্থনাগুলির ব্যাখ্যা ও অর্থ
কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে। সর্বশেষে
উপনিষদ বা রহস্তের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত আক্ষণগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে
মন্ত্র বা প্রার্থনার অতিরিক্ত যজের ব্যাখ্যা, আলোচনা ও বিভিন্ন মতের
সমাবেশ আছে। আক্ষণগুলিরও লক্ষ্য একমাত্র যাগকৃষ্ণযজুর্বেদের মহিত
সম্পর্ক
যজের বিষয় বিবৃত করা। ইহা ছাড়াও কৃষ্ণযজুর্বেদের
অধিকাংশই গভে রচিত, আক্ষণগুলির রচনাও গভেই।

'ব্রাহ্মণ' গার্হস্থাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন।
সংহিতা বা মন্ত্র মুখন্থ করিয়া ছাত্রগণ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে
তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপ্ত হইত। অতঃপর বিবাহ
গার্হস্থাশ্রমের সহিত
সমাপনান্তে পত্নীর সহিত আহিতাগ্নি হইয়া এই গার্হস্থাশ্রমের
সমন্ন তাঁহারা বিভিন্ন যাগ্যক্ত করিতেন। ইহা ছাড়া
অক্সান্ত তিন আশ্রমের যথায়থ ভরণপোষণের ভারও এই দ্বিতীয় আশ্রমন্থ
নরনারীর উপর অপিত থাকিত।

উত্তরকালে গীতায় কর্মকাণ্ডস্থ বান্ধণগুলির নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি ও ক্রিরাবিশেষবাছল্যের তীব্র সমালোচনা করা হইরাছে। 'স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত', ইত্যাদির লক্ষ্য হইতেছে স্বর্গলাভ, গীতার কর্মকাণ্ডের পুত্র, পৌত্র, অর্থ, রথ, পদাতি, ধন, ধাস্ত ও হিরণ্য লাভ। নিক্ষাম কর্মের উপাসনা বান্ধণে দেখা যার না। কামনা ও বাসনা লইরাই আর্থগণ যজ্ঞারস্ভ করিতেন এবং যজ্ঞের ফলাকাজ্ঞাও ঐজ্জ্য তাঁহাদের তীব্র ছিল। 'স্বীরাসো ভবেম', 'রত্ত্বধাত্তমমগ্রিমীড়ে' ইত্যাদির মধ্যে লিক্সা স্বপরিক্ট।

বান্ধণগুলির উক্তি ও যুক্তির সমর্থনেই মীমাংসাদর্শন স্ট ইইরাছিল, মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। বিধি ও অর্থবাদের ব্যাধ্যাতেই মীমাংসাদর্শন ব্যাপ্ত ইইরাছে। মীমাংসা শব্দের অর্থ 'পূজ্য বিচার'। "নিধিল-কলাকলাপস্থাপি মূলভূতস্থ বেদস্থ নিক্টবাকার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুষার্থরত্থাকরস্থ ভগবতো ধর্মস্থ বাস্তবিকং তত্ত্বমবগমিরতুং প্রবৃত্তেরং ঘাদশলক্ষণী ভগবতী মীমাংসা।" বান্ধণের অর্থ যেখানে পরিক্ষৃট নয়, কিংবা মীমাংসাদর্শনের দহিত যেখানে বৈদিক মস্ত্রের কোন যুক্তিসহ যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করা সম্পর্ক সম্পর্ক বহুইতেছে না, মীমাংসা সেখানেই বৈদিক সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া বান্ধণগুলিকে সাহায্য করিবার জন্ম অগ্রসর ইইরাছে। যজ্ঞাচার্যগণের মতে মীমাংসাদর্শনের সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান অসম্ভব। সায়ণাচার্য এইজন্যই প্রত্যেক বেদের ভান্মভূমিকায় স্বপক্ষসমর্থনে মীমাংসা মত উদ্ধত করিয়াছেন।

# সাত **আ**রণ্যক

ব্রাহ্মণগুলির "যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণাক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথা তুরাহ বলিয়া যথানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখানো হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার জন্ম অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত।" আমাদের অনেক উপনিষদ্ধ এই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত।

আরণ্যকগুলির সংকলন-কাল ঠিক কোন সমন্ন বলা কঠিন। আহ্নণগুলির মধ্যে আরণ্যক সন্নিবিষ্ট। ইহারই শেষভাগ আবার উপনিষদ্। যাহা

১। ত্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ২য় ভাগ, পুঃ ১৪৫।

২। তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্বাবলিঃ—সম্পাদকীয়ে পট্টভিরাম শাস্ত্রী।

৩। বিধুশেথর শান্ত্রী—উপনিষদ: লোকশিকা গ্রন্থমালা।

হউক, আরণ্যক যুগ উপনিষদ্যুগের পূর্ববর্তী বলিয়া অনেকে মুনে করেন।
আরণ্যকের ভাষাও অপ্রাচীন। ইহাদের মধ্যে বৈদিক
সংকলনকাল ও ক্রিক্সাকর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের আভাস পাওয়া
বিষয়বস্ত্র
যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে দেখা যায়, ঝংগ্রদের আর্থমণ্ডলের ঋষিগণের নাম স্থাপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৈভিরীয়
আরণ্যকের ভিন্ন ভলে প্রাণ প্রভৃতির আলোচনা বৈজ্ঞানিকভাবে করা
হইয়াছে। উপনিষদে যে দার্শনিক তথ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, তাহার স্থচনা আরণ্যকে।

আরণ্যকের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য—
"ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে (বিবৃত) যাগ্যজ্ঞের প্রতি অন্তাধিক আসক্তির স্বাভাবিক
প্রতিক্রিরা আরম্ভ হয়। বাধ্যতামূলক যজ্ঞাদির অন্তুষ্ঠান—যাহা ব্রাহ্মণের যুগে
ভরাবহ বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল—যে নিভূলভাবে করা যুবা র্দ্ধ
সকলের পক্ষে (সমান ভাবে) সম্ভব হইবে এরপ আশা করাও চলে না;
আরণ্যকগুলি প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়েরই স্বীকৃতি মাত্র।…ইহা ছাড়া যজ্ঞবিজ্ঞানের কিয়দংশ রহস্তময় ও আধ্যাত্মিক ধরণের ছিল; সেগুলিকে অরণ্যের
নিংস্তর্বভা ও গোপনতার মধ্যেই প্রকাশ করা চলিত। আরণ্যকগুলি প্রধানতঃ
যক্ত-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের দর্শন লইয়াই ব্যস্ত।"
এক কথায়, ব্রাহ্মণোক্ত যাগ্যজ্ঞাদির রহস্তময় ও দার্শনিক ব্যাধ্যা প্রদর্শনের
জক্ষই আরণ্যক উদ্ভূত হইরাছিল।

আরণ্যকে যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহা পূর্বেই দেখাইরাছি। আরণ্যকে মানসিক ধ্যান বা মানস যজ্ঞের উপরই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। কর্মযক্ত অপেক্ষা যাজ্ঞিক আচারের জ্ঞানযক্তই যে অধিকতর উপাদের ও প্রের—বৈদিক শ্বিগণ এই যুগে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে আরণ্যক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে সংযোগসেতু রচনা করিয়াছে নিঃসংশরে বলা যার।

<sup>&</sup>gt; 1 Vedic Age, p. 447.

আরণ্যক এক হিসাবে আর্যদের তৃতীয়াপ্রমের সহিত সম্পর্কিত।

এই আপ্রমে ঋষিগণ ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা ধ্যান ও
আর্যদের বানপ্রাহিক
আপ্রমের সহিত সম্পর্ক
শাস্ত সমাহিত পরিবেশ সংসারের কলকোলাহল হইতে
বছদ্রে অবস্থিত। সেই পরিবেশে সংসারের মায়া ও বন্ধন হইতে নিজেদের
বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্তিভার প্রকৃষ্ট অবসর পাওয়া যাইত।

আরণ্যক আপামর সাধারণের নিকট শপ্রকাশিত করিবার উপায় ছিল ইহাদিগকে গোপন বা না। এই জ্ঞানের উপযুক্ত আধার না পাইলে ইহা রহস্তাবৃত রাধিবার কারণ প্রকাশ করা যাইত না।

একমাত্র প্রধান শিষ্ম বা উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট এই রহস্থ প্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান শিষ্য ও জ্যেষ্ঠপুত্র ঐতরের আরণ্যকের ভূমিকার বলিয়াছেন যে থ্ব ইহাদিগকে জানিবার সম্ভব এই জন্মই বহু আরণ্যক উপযুক্ত আধারের অভাবে অধিকারী
কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরণ্যক কাহারো কাহারো মতে কর্মকাণ্ডের শেষ অংশ, আবার কাহারো মতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ। শেষ মতটিই বিচারসহ বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ বিদান্ত বলিয়া থাকি। প্রথমে বেদান্ত শব্দের অর্থ্ড ভাহাই ছিল, বেদের শেষভাগ—কোন দর্শনবিশেষ নহে।

আরণ্যকের ভাষা প্রাহ্মণযুগের ভাষার ফ্রায়ই অতি প্রাচীন। ছোট ছোট শব্দের যোগে বাক্য রচনা আরণ্যকের রচনাশৈলীর অক্সতম বৈশিষ্ট্য। প্রাহ্মণের ভাষা অপেক্ষা আরণ্যকের ভাষা ভাষা ও রচনাশৈলী সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপনিষদের মন্ত্রগুলির ক্রায় রহস্ত্রপূর্ণ। প্রাহ্মণের ক্রায় আরণ্যকও গজে রচিত।

আরণ্যকে বৈদিক দেবগণের সাংকেতিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। ঋষি এবং যজের ব্যাখ্যাও সাংকেতিক। অর্থাৎ আরণ্যকে সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

মারণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরের আরণ্যকই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পাঁচটি ভাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রথমভাগে সোমযজ্ঞের যাজ্ঞিক ব্যাথ্যা আছে। দ্বিতীরভাগে প্রাণ ও পুরুষ তত্ত্বে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ইহার প্রকৃতি অনেকটা উপনিষদের স্থায়। তৃতীয় ভাগে ফুই একটি প্রসিদ্ধ সংহিতা, পদ এবং ক্রমণাঠের রূপকাত্মক এবং নিগৃত্ অর্থ আরণাকের বিবরণ

দেওয়া আছে। শেষ তৃইভাগে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়—বেমন নিচ্চেবল্য শস্ত্রের বিবরণ, মহানামী শ্লোকের অর্থ ও ব্যাথ্যা ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকও নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে।

আরণ্যক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া
আছে । ১ আরণ্যকগুলি পরমাত্মাকে জ্ঞানিবার জক্ত
ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কয়েকটি প্রতীকের উপাসনা এবং তপস্থাপদ্ধতির নির্দেশ
ইহাদের স্থান
দিয়াছে; এই উপাসনা এযুগে ব্রাহ্মণগ্রহ ও উপনিষদ্শুলিতে উক্ত 'স্বর্গ'কে বাতিল করিয়া দিয়াছে; কারণ স্বর্গাকাক্ষা

<sup>&</sup>gt;। লেখক 'Germs of Philosophy in Vedic Literature' নামক গবেষণাত্মক প্রবন্ধে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

যজ্ঞারুষ্ঠান হইতেই জন্মে। শেষে জ্ঞান ও কর্ম-মার্গের মধ্যে মীমাংসা স্মাপ্ত হয়।"

আরণ্যকেই ভারতীয় গুহুরহস্তবাদের সূত্ৰপাত বলা যাইতে পারে। আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার **장하**. রহস্তাবাদ দর্শনগুলিতে তাহার বিকাশ এবং পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রে তাহার পরিণতি দেখিতে পাই। আরণ্যকের ন্যায় তল্পেরও আরণ্যকের অনেক সংকেতের প্রক্রত আজও রহস্থময়। যায় নাই।

#### আট

## উপনিষদ্

পূর্বেই বলিয়াছি বেদকে মোটাম্টি তুই ভাগে ভাগ করা যায়—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। কিন্তু এই তুই বিষয়ে কোন পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বৈদিক গ্রন্থে কর্ম বা জ্ঞানের আলোচনার ন্যুনাধিক্যে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ক্রমে আর্য চিন্তার পরিবর্তন স্টিত হইতে থাকে। কিছু না কামনা করিয়া তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, কিন্তু উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধিই হয়—তঃথের অবসান হয় না, শান্তিও আদে না। তাই অনেকের ধারণা হইল কর্মের দারা সংসারের তঃথ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। আবার অনেক বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকেরই তাহা ভাল লাগিল না। মানবের কল্যাণের অন্ত পথ নিশ্রেই আছে ভাবিয়া অনেকে জ্ঞানের পথের অন্তেমণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি জ্ঞানকাণ্ড। আমাদের উপনিষদ্ যে এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত 'ভাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার উপনিষদ্গুলি ব্রাহ্মণাত্মক বেদের শেষভাগও বটে। বহু উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একথানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ইন্দোপনিষদ্—শুক্র যজুর্বেদের চত্মারিংশৎ অধ্যায়।

<sup>&</sup>gt; | Vedic Age, p 448

উপনিষদের এক নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত), বেদের শেষ অর্থাৎ
জানকাণ্ডের অন্তর্গত। কাহারো কাহারো মতে, বেদের
বেদান্ত
শেষ লক্ষ্য বা প্রেতিপাত্য বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত,
সেইজন্ম ইহা বেদান্ত।

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ নানা প্রকার। (১) ধাহারা ত্রন্ধবিভার নিকটে উপস্থিত হইয়া ("উপ"- ) নিশ্চয়ের সহিত ("নি-") ইহার উপনিষদ্ শব্দের অর্থ অনুশীলন করেন, ইহা তাঁহাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিভা প্রভৃতিকে নাশ করে ("√সদ")। এইজন্ত বন্ধবিভার নাম উপনিষদ। (২) থেখানে লোকেরা চারিদিকে ("পরি-") বঙ্গে (" $\sqrt{ }$  সদ্") তাহাকে আমরা বলি পরিষদ। ঠিক সেইরূপ শিয়েরা গুরুর নিকটে ("উপ") গিয়া বেখানে বসিতেন ("নি-√ সদ্") মূলতঃ সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ। কালক্রমে এই সকল উপনিষদে বা বৈঠকে যে বিছার ( অর্থাৎ ব্রহ্মবিভার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপনিষদ। (৩) উপনিষদ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে "রহস্ত"। অতি গন্তীর ব্দতি গঞ্জীর এই বিজ্ঞা ও চুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ বা ব্রহ্মবিভাকে সাধারণ বিভার ভার নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না বলিয়া ইহা ছিল রহস্ত। পৃথিবীরাজ্য দান করিলেও উপনিষদ অভিপ্রিয় শিয় বা জোষ্টপুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও দান করা হইত না।>

(3) ঋক, ষদ্রঃ, সাম ও অথর্ব চারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। ঐতরের উপনিষদ্ ঐতরেরারণ্যকের মধ্যে। তৈত্তিরীর উপনিষদ্ ভারি বেদেরই উপনিষদ্ তৈত্তিরীর আরণ্যকের মধ্যে। কেন উপনিষদ্ জৈমিনীর আছে

বান্ধণের মধ্যে। অথর্ববেদের সহিত মৃগুক ও প্রশ্নো-পনিষদের পরস্পরা সম্বন্ধ আছে বলিরা অনেকে মনে করেন।

ে। উপনিষদ্গুলির মধ্যে কতক প্রাচীন, কতক বা পরবর্তী। ভাষা, রচনার দ্বীতি ও আলোচ্য বিষয় প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে কোন্ উপনিষদ্

১। বে. উ. ৬।২২---'নাপ্রশান্তার দাতব্যং নাপুত্রার শিব্যার বা পুনঃ।'

২। অধর্ববেদীয় উপনিষৎ সাহিত্যের জন্ম দ্র: Shende—The Religion and Philosophy of the Atharvaveda, p. 225—246.

প্রাচীন ও কোনটি পরবর্তী বুঝা শক্ত হয় না—উহাদের মধ্যে কতক পত্তে, কতক গতে, আবার কতক গত ও পত্ত উভয়েই রচিত।

- ১। ঈশা—ঈশা (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা) শব্দটি আরন্তে থাকার ইহার নাম এইরূপ। ইহা আকারে থুবই ছোট ও ইহার তুইটি 'দশোপনিষদ'
  মন্ত্র চাড়া সবই প্রেছ রচিত।
- ২। কেন—কেন শক্ষি আরত্তে থাকার নাম এইরূপ—আকারে খুবই ছোট—গভ ও পভ উভরই আতে।
  - ৩। কঠ-কৃষ্ণ্যজুর্বেদের কঠশাধার সহিত সধন্দ আছে-পতে রচিত।
- ৪। প্রয়—৽য়টি প্রয়ের সমাধান করার জন্ত এই নাম—গত ও পত্ত
   উভয়ই আছে।
- ৫। মুণ্ডক—ইহার অং।>•এ বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি যথাবিধি "শিরোত্রত" করে, তাহাকেই ইহার আলোচিত /ত্রেন্সবিভা দান করিতে পারা যায়। মুণ্ডের ত্রতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই নাম। শিরোত্রতে মাথায় অগ্নিধারণ করিতে হয়। ইহাতে গভ ও পভ তুইই আছে।
  - ৬। মাণ্ডুক্য-মণ্ডুক ঋষি ইহাকে প্রকাশ করার ইহার এই নাম।
- ৭। তৈত্তিরীয়—কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় বান্ধাণের যে অংশ 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ইহা তাহারই অন্তর্গত—গতে রচিত।
  - ৮। ঐতরের ঋথেদের ঐতরের বান্ধণের অন্তর্গত—গতে রচিত।
- ৯। ছান্দোগ্য—ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রান্ধণের প্রথম অংশ আরণ্যক বলিয়া গণ্য হয়। এই উপনিষদ্ধানি ইহারই অন্তর্গত। আকারে ইহা বেশ বৃড়, গল্পে রচিত; মাঝে মাঝে পঞ্চও আছে।
- ১০। বৃহদারণাক—শুক্র যজুর্বেদের স্মপ্রসিদ্ধ শতপথ প্রাদ্ধণের এক অংশকে আরণ্যক বলা হয়। ইহারই শেষভাগ এই উপনিষদ্। ইহা আকারে বৃহৎ এবং প্রধানতঃ আরণ্যক বলিয়া ইহার এই নাম—অধিকাংশই গক্ত, তবে মধ্যে মধ্যে শহুও আছে।
- ১১। কৌষীতকি—ঋথেদেরই অক্ত একটি ব্রাহ্মণ কৌষীতকি। কৌষীতকি আরণ্যক তাহারই অন্তর্গত এবং এই আরণ্যকের একটি অংশ এই উপনিষদ।

- ১২। শ্বেতাশ্বতর—কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর শাথার সহিত সহস্ক আছে। ইহার সমগ্রই প্রতা
- ১৩। মৈত্রায়ণী—কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত। ইহা মৈত্রী উপনিষদ্ নামেও প্রাসিদ্ধ। ইহা গছে রচিত, ভবে মধ্যে মধ্যে পছও দেখা যার।

প্রসিদ্ধ দশোপনিষদ্ বলিতে উলিখিত প্রথম দশথানি উপনিষদ্ই বুঝিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর মাত্র এই দশথানি উপনিষদের উপরই ভাস্থ লিখিয়াছেন।

"উপনিষদের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা নিজেকে লইয়া। এই আমি আছি, ইহার পর আর থাকিব না, এই চিস্তা দে সহিতে পারে না।

া স্থায়—যে প্রকারে হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে।
আর্বিচার

হংথের, অশান্তির তো তাহার ইয়ভা নাই। কিরূপে
ইহা হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ্, পরম আনন্দ, পরম শান্তি
কি পাওয়া যায়? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিয়া এইসব বিষয়ে কিরূপ
চিস্তা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ উপনিষদ্গুলিরই মধ্যে পাওয়া যায়।"

উপনিষদে বিভাকে তুইরকমের বলা হইয়াছে, 'অপরা' অর্থাৎ নিরুষ্ট, আর 'পরা' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। ঋথেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি বিভার নাম অপরা বিভা, আর যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই 'পরা' ও 'অপরা' বিভা পরা বিভা। উপনিষদে এই পরা বিভাই আলোচিভ হইয়াছে।

উপনিষদ গন্তীর, অথচ অতি উপাদের। ভাববিশালতার ইহা অতুলনীর। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূল উপনিষদ্। ইহাদের মূল তত্তি লওরা হইরাছে

১। উপনিবদ্গুলির বিষয়বস্তু জানিবার জন্ম দ্রঃ বেদমীমাংসা—অনির্বাণ, পৃঃ ১০৪ – ২২২।

২। বিধুশেশ্বর ভট্টাচার্থ—উপনিষদ্, পুঃ ১২-১৩

উপনিষদ্ হইতেই। ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল তত্ত্ত্তলির অধিকাংশেরই কুরণ হইয়াছে উপনিষদ্ হইতে। তাই উপনিষদ্ ভারবিশালভায় অতুলনীয় ভারতেরই নহে, সমস্ত জগতেরই অম্লা সম্পদ্। ভিণ্টারনিংস্ যথার্থই বলিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়গণের পরবর্তী যুগের সকল দর্শনেরই মূল রহিয়াছে উপনিষং সাহিত্যে।"

পূর্বে বলা হইরাছে, মানবের প্রথম ও প্রধান কথা ইইতেছে তাহার
আত্মার বা নিজের কথা। সমস্তকে ব্যাপ্ত করিরা থাকে
বালিরা আত্মাকে 'আত্মা' বলা হর। পরে আমরা দেখিতে
পাইব এই আত্মাই হইতেছে বিশ্বাক্ষা। এই আত্মাই সব। তাই এই
সমস্তকে ব্যাপ্ত করিরা থাকে বলিরাও ইহা আত্মা। আর এই জন্তই ইহার
একটি নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বাপিক্ষা বৃহৎ।

আমরা দেখিয়াছি, আত্মবিতা বা ব্রন্ধবিতাই ইইতেছে উপনিষদের আলোচ্য। এই আত্মবিতা কি এবং কেনই বা আলোচ্য, বুহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেরী ও যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে তাহার বিশদ আলোচনা আছে।' ছান্দোগ্য উপনিষদেও নারদ ও সনৎস্কৃত্তাত সংবাদে এই তন্ত্ই আলোচিত হইয়াছে। মৈত্রেরী বিলিয়াছেন. "যাহাতে অমৃত ইইতে পারিব না তাহার ছারা আমি কি করিব ?'' সনৎস্কৃত্তাত বলিয়াছেন— "তাহাই প্রভৃত, মামুষ বেধানে অন্ত কিছু দেখে না, অন্ত কিছু দোনে না, অন্ত কিছু দোনে না, অন্ত কিছু দোনে, অন্ত কিছু জানে তাহা অল্প। যাহা প্রভৃত তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মরণশীল।" মৃগুক বলিয়াছেন— "ইহা অমৃত ব্রন্ধই; সম্মুধে বন্ধ, পশ্চাতে ব্রন্ধ, দক্ষিণে উত্তরে উপরে নীচে ব্রন্ধই ব্যাপ্ত ইইয়া রহিয়াছে। এই বিস্তীণ বিশ্ব ব্রন্ধই।" »

<sup>) |</sup> A History of Indian Literature, Vol I, p. 264.

२। वृह्मात्रगुक छेशनियम् १७ ; और ; २१८ वादः ४। ८

e। हात्माता উপनियम १

<sup>। &#</sup>x27;বেৰাহং ৰামূতা ভাং তেৰাহং কিং কুৰ্যাম্ ?'

<sup>ে।</sup> ছান্দোগ্য १+২৩+১--- নালে হৰমন্তি, ভূমৈব হুখন্। ইত্যাদি।

७। मुखक राराऽऽ

আমাদের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষ্পু বা সুষ্পি/( অর্থাৎ যে অবস্থায় নিজিত মান্থর কোনরূপ স্বপ্ন না দেবিয়া একেবারে শাস্ত হইয়া থাকে )। এই তিন অবস্থার অন্থভবের পরস্পর ভেদ প্রসিদ্ধ তিন আবস্থা, তুরীর স্বভন্ন আআ্লা, তাহা নহে। একই আ্লার ভিন অবস্থায় তিন বক্ষমে অন্থভব হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত আর এক অবস্থা আছে, যাহার সহিত পূর্বোক্ত ঐ তিন অবস্থার কোনো সংসর্গ নাই, যাহা উহাদের অত্তীত। এই অবস্থার আ্লাকে তুরীর অথবা উত্তম বা পুরুষোত্তম বলা হয়। এই আ্লাই আসল আ্লা।

"ভরোরালের কোশ বা থাপ থাকে। তরোরাল থাপের মধ্যে থাকিলে থাপথানাই দেখা যার—আসল তরোরালখানা দেখা যার না, থাপের মধ্যে ভাহা ঢাকা থাকে। আত্মারও যেন এইরপ কোশ আছে। আর এই কোশ একটি মাত্র নর, পাঁচ পাঁচটি। একটির ভিতর অন্যটি, তার ভিতর অন্যটি, তার ভিতর অন্যটি, এইরপে পরে পরে। আত্মার আসল রূপটি এই কোশগুলির দ্বারা ঢাকা আছে।" ঐ পাঁচটি কোন্দের প্রথমটি হইভেছে অরমর, দ্বিভীরটি প্রাণমর, ভৃতীরটি মনোমর, চতুর্থটি বিজ্ঞানমর এবং পঞ্চম আনন্দমর। আসল আত্মা হইভেছে এই সমস্ত কোশের অতীত।

কেনোপনিষদে বলা হইরাছে ব্রহ্ম হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু। দেখানে চক্ষ্ যায় না, বাক্ যায় না, মন যায় না। যিনি বাগিন্দ্রিয়ের ছায়া প্রকাশিত হন না, প্রত্যুত বাগিন্দ্রিয়ই যাঁহাছারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। ইহায় ব্রহ্মের স্বর্গ

তাৎপর্য—এই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, ইহাদের সমস্ত শক্তি বস্ততঃ ব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাদের নিজের নহে। মামুষ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে; প্রকৃত্পক্ষে যাঁহা হইতে

 <sup>&#</sup>x27;বল্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
 অতোহয়ি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরংয়াত্তমঃ॥'' গীতা ১৫।১৮
মাণ্ডকা, १।

२। विश्रूमथत्र ভট्টाচार्य--উপনিষদ, পृ: २१-२৮।

উদ্ভব তিনিই ব্রহ্ম। কেনোপনিষদে যক্ষের গল্পে ইহা স্থন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঁহার দারা এই জগতের স্বষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। আরি ইহার মন্তক, চন্দ্র স্থাইহার চকু, দিক্ ইহার কর্ণ, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ, আরু ইনি নিজেই হইতেছেন অস্তরাত্মা। মৃত্তক)। ইনি শুল্র, জ্যোতিরও জ্যোতি। যাজ্ঞবল্কা ও গার্গীর উপাধ্যানেও ব্রহ্ম এক ও অদিচীয় অক্ষর, রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়হীন, মনোহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন. মৃথহীন, মাজাহীন। তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই। সেই অক্ষর একই ও অদ্বিতীয় ("একমেবাদিতীয়ম্")। শ্বেতকেতৃ-মার্কনির উপাধ্যানে 'তত্বমিদ শ্বেতকেতো' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসাধনা কি করিয়া করা ঘাইতে পারে, এথানে ভাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দম, দান ও দয়া না থাকিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া यात्र ना। आमक्ति इटेएउएइ मानरवत्र वकन?; अन्न त्कारना वस्नन नार्ट; ভারতের সমস্ত ধর্মের মূলে ইহাই দেখা যায়। উপনিষদের ধর্মেরও মূলে ইহাই রহিরাছে। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাধ্যানে কথোপকথনের মধ্য দিয়া কামনা, বাসনা ও আসক্তি ভ্যাগ করিতে ব্ৰহ্মসাধনার উপায় পারিলে যে বন্ধতত্ত্ব জানা যায় তাহাই বুঝান হইয়াছে। তইটি জিনিস আছে; একটি শ্রেষ (অথাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বেশী ভাল হর), আর অকাট হইতেছে প্রের (যাহা দারা আমাদের বেশী ভাল नार्ग)। ইহাদের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। মাত্রুষের কাছে ইহারা উভয়েই আদে। তবে যিনি শ্রেমকে গ্রহণ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী। আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক করা চলে না। ইনি ফল্ম হইতেও ফল্মতর। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান হইতেছে সার্থি, আর মন হইতেছে রজ্জু, তিনি বিষ্ণুর প্রম পদ প্রাপ্ত হন। এই আত্মাকে বেদাধ্যমনের ছারা, মেধা ছারা বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের ছারা পাওরা যার না। সত্যহারা, তপস্তার হারা, সম্যক্ জ্ঞানের হারা ও নিত্য

১। কামান্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্তাকামতা। কাম্যো হি বেলাধিগমঃ কর্মবোগশ্চ বৈদিকঃ॥ মন্ত্ ২।২

ব্রহ্ম চর্যথারা ইঁহাকে লাভ করা যায়। "প্রণবো ধহুং শরো হাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে। অপ্রমন্তেন বেদ্ধবাং শরবত্তন্তরো ভবেৎ।" গিনি সমন্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সমন্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন তিনি কাহাকেও দ্বণা করেন না। যাঁহা হইতে আর উৎক্রপ্ত কিছু নাই, যাঁহা হইতে আর কিছু ক্ষুত্র বা বৃহত্তর নাই, যিনি ত্যলোকে বৃক্ষের ভায় শুরু হইরা আছেন, দেই পুরুষই এই সমন্তকে পূর্ণ করিয়া আছেন। বসই প্রমাত্মা দৃষ্ট হইলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিল্ল হয় ও কর্মসমূহ ক্ষরপ্রাপ্ত হয়।

প্রসঞ্চল পূর্বে উপনিষদের অনেক প্রসিদ্ধ গল্পের উল্লেখ করা হইরাছে।
গল্পগুলি ভাবগান্তীর্যে ও ভাষামাধুর্যে মহীয়ান্।
উপনিষদের গল প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাহাদের
উদ্দেশ্য কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করা । স্থাত্তর অপেক্ষা উদাহরণ
অনেক বেশী কার্যকরী। কথাটি যথায়থভাবে উপনিষৎ সাহিত্যে অনুস্ত
হইরাছে।

উপনিষদ্ আর্যজীবনের চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। সন্থ্যাসের সমন্ত্র
আর্যশ্রহিগণ সংসারের যাবতীয় মোহময় সম্পর্ক হইতে
চতুর্থাশ্রমের দহিত
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া অজর অমর সত্যম্বরূপ ব্রহ্মের
সম্পর্ক
চিন্তায় বিলীন হইয়া থাকিতেন।) বেদের কর্মকাণ্ডাত্মক
কার্যাবলীর বৈফল্য তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টির সম্মুথে প্রতিভাত হইত। নখর
জীবনের পরপারে কি আছে জানিবার জন্ম তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টি তথন
সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া থাকিত।

পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর উপনিষদের প্রভাব কতথানি, প্রাদ্দ-ক্রমে পূর্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষং, ব্রহ্মস্ক ও গীতা

১। मूखक छेन्नीयम्, २।२.८

२। "वृक्त देव छत्का पिति छिष्ठेर्छाकरछत्वपः পूर्वः পूङ्गरवन मर्वम् 🗗

७। मूखक, राराष्ट्र

৪। গরে উপনিষৎ— হুধীরকুমার দাশগুর।

এই এরীকে প্রস্থানতার বলা হর। ইহারাই বেদাস্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মস্ত্রকে স্থার-প্রস্থান, গীতাকে স্মৃতি-প্রস্থান এবং উপনিষৎসমূহকে শরবর্তী যুগের ধর্ম ও শ্রুতি-প্রস্থান বলে। শুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দর্শনের উপর ইহাদের প্রত্তাব এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্থ। উপনিষদের ভাবমন্দাকিনী সর্বতোভাবে ব্রহ্মস্ত্রের মধ্য দিয়া ও

আংশিকভাবে গীতায়, প্রবাহিত হইয়াছে।

পূর্বই বলিয়ছি পাশ্চাব্র্য পণ্ডিত্রগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষের বলিয়া
স্থাকার করেন না। ম্যাক্ম্লারের মতে, "সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অস্ততঃ
ত এই প্: অব্দে রচিত হয়।" ম্যাকডোনেলের মতও তাই। ডাঃ
রাধারুফনের মতে গ্রীঃ পৃ: ১০০০ হইতে গ্রীঃ পৃ: ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে
উপনিষৎসমূহ রচিত হয়। ভিন্টারনিৎসের মতে রচনাকালাম্ক্রমে উপনিষদের
শ্রেণীবিভাগ এইরূপ:—প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈন্তিরীয়, ঐতরেয়,
কৌষীতিক ও কেন; ঘিতীয়:—কঠ, ঈশা, শ্রেতাশ্বতর, মৃত্তক ও মহানারায়ণ;
তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়নীয় ও মাভূক্য এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমন্ত।

উপনিষদ বৈদিক ধর্মের বহিম্পিতার বিক্রমে তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছে

বৈদিক ধর্মের বহিমু'বিভার বিরুদ্ধে ইহার প্রতিবাদ 'নাম্বমাত্মা প্রবচনেন লভ্য:, ন মেধ্য়া, ন বহুনা শ্রুতেন।'ই কর্মকাণ্ডাত্মক ধে বিছা তাহা মানবকে ভোগম্থী করে। কিন্তু ভোগে স্থপ নাই, ত্যাগেই স্থপ। "তেন ত্যক্তেন ভঞ্জীথা: মা গৃধ: কস্তুস্থিদ্ধনম্।"ই উপনিষদের অনেক

গল্পেই দেখা যার বেদশাস্ত্রে পারক্ষম যাজ্ঞিক বা ব্রাহ্মণ ক্ষতিরের কাছে তর্কে পরান্ত হইরা ক্ষতিরের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। বৃহিম্থী যে বৈদিক ধর্ম তাহা প্রেরেই নামান্তর। কিন্তু প্রের অপেক্ষা শ্রেরই যে নিশ্চিতরূপে আশ্রন্থ করা উচিত, উপনিষদ বারংবারই তাহা জানাইরাছে।

গীতার দিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণও বেদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীত্র

১। উপনিবৎ গ্রন্থাবলী, পু: ১১-স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

२। कर्र छेन ।।२।२०, मूखक छेन ।।१।०।

০। ঈশাউপ ১

প্রতিবাদ করিয়াছেন। "বেদ ত্রিগুণাত্মক—অর্জুন, তুমি নিস্তৈপ্তণ্য হও"। ই অবিবেকী মৃচগণ বেদের অর্থবাদেই পরিতৃষ্ট, কিন্তু ভোগ ও প্রভূত্মের প্রাপ্তিসাধক নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষের বাছল্যছারা যাহাদের চিন্তু বিভ্রান্ত ইইয়াছে, ভাহাদের অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি জন্ম না। "ব্রক্ষজানলাভের পর পরিচ্ছিন্ন ফলদারক বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে ব্রক্ষবিদের আর কোন প্রয়োজন থাকে না—তথন তিনি কর্মকাণ্ডীর পরিচ্ছিন্ন ফলসমূহের অভীত অথণ্ড পরিপূর্ণ ব্রক্ষম্বরূপের উপলব্ধিতেই কৃতার্থ হইয়া যান।"

বৃদ্ধ প্র প্রকার—সাকার ও নিরাকার। ঈশোপনিষদে একটি শ্লোকেই উভর প্রকার বন্ধের কথা স্থলর ভাবে বিবৃত হইরাছে—"স পর্যগাঞ্জুক্রমকার মত্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধন্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বরন্ত্র্যাথাসাকার ও নিরাকার তথ্যতোহর্থান্ ব্যাদধাচ্ছাস্থতীভাঃ স্মাভ্যঃ॥" (এখানে ব্যাদধাচ্ছাস্থতীভাঃ স্মাভ্যঃ॥" (এখানে ব্যাদিশী, জ্যোতির্মর, অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মণ ও অপাপবিদ্ধ যে ব্রহ্ম তিনি নিরাকার। আর যিনি সর্বদর্শী, মনের নিরন্তা, সর্বোত্তম, স্বরন্ত্র তিনিই সাকার ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষ, তিনিই মারোপহিত্তিতভারাক ঈশ্বর )

উপনিষদ এক কথার বঁলিতে চাহিয়াছে—"বিশ্বই বন্ধ কিন্তু ব্রন্ধই তাত্মা।"
উপনিষদের সাধারণ শিক্ষা এবং মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ডয়সেনের মতামুসারেই
বলা ধার<sup>8</sup>—"(১) আত্মাই জ্ঞাতা; সেজকু কথনই
ইহাদের সাধারণ শিক্ষা
আমাদের ক্লের (বস্তু) হইতে পারেন না। এ-কারণে
ভিনি নিজেই অজ্ঞেয়। তাঁহাকে কেবল 'নেভি' প্রক্রিয়ার সংজ্ঞিত করা যায়।
…(২) যেহেতু আত্মাই সকল ব্যবহারিক 'বহু'র মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্যরূপে
নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন—যে ঐক্য একমাত্র আমাদের চৈতক্তেই
অবস্থিত (আত্মজান-স্বরূপে)—অতএব ভিনিই একমাত্র সত্তা। অতএব

১। গীতা ২।৪৫

২। দ্রষ্টব্য অশোকনাথ শান্ত্রী সম্পাদিত গীতা, ২র অধ্যায়, পুঃ ২০৭-৮

৩। ঈশা উপ. ৮

<sup>8 |</sup> Vedic Age. p. 497 |

আত্মাকে জানিলেই সব কিছু জানা হয়। বস্তুত বহুত্ব বলিয়া কিছুই নাই। । । । ত উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ তুইটি বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় ঘটাইয়াছে। একটি আধ্যাত্মিক, যাহা আত্মার বাহিরে কোন কিছুর অন্তিত্ব বা সন্তা স্বীকার করে না—অর্থাৎ চৈতন্ত; অপরটি অভিজ্ঞতালর, যে মতে আমাদের বাহিরে বহুধা প্রকাশিত বিশ্বের অন্তিত্ব স্বীকৃত হয়। । । । । এর করে পরিশ্বই আত্মাণ বলিলে (উভ্রের) তাদাত্ম্য একেবারেই ত্র্বোধ্য থাকে। এই ত্র্বোধ্যতা দ্র করার জন্ম অপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞতালর জাগতিক কারণবাদের আশ্রেষ লওয়া হয় এবং আত্মাকে সব সময়েই কারণ ও ব্রদ্ধান্তকে তাহার, ফল বা স্প্রসিরপে বর্ণনা করা হয়।"

উপনিষদে সন্নাস এবং যুক্তির অপূর্ব সমন্বর দেখা যার। জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ লইরা উপনিষদে যে বীজ উপ্ত হইরাছিল, শরবর্তী কালে আচার্য শক্ষরের ক্ষরধার যুক্তিতে জ্ঞানের এবং সন্ন্যাসের প্রাধান্যেই আ্মরা ভাহার ফল দেখি। নিদ্ধাম কর্মের যে কথা আমরা গীতার শুনিতে পাই, তাহার মূলও এই উপনিষদে। ইহাই কর্মসন্নাস। সর্বকল ভগবানে সমর্পণ করাই হইতেছে কর্মধোগ। উপনিষদ বলিরাছেন—
"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংদি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিছত্তো ব্রহ্মচর্মাই চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি -- ওমিত্যেত ।" সাধারণ যুক্তি লইরা উপনিষদের ব্রহ্ম বা ঔপনিষদপুর্বকে জানা যার না। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিরাছেন, "অসীমের ক্ষেত্রে যাহা তর্কাধিগম্য, স্বীমের বিষয়ে তাহাই ইক্রজ্ঞালতুল্য।" আচার্য শক্ষরের নেতিবাদও উপনিষদের তত্ত্বের নিকট জ্ঞা হইরা গিয়াছে।

ঋথেদে যে বীক্ষ উপ্ত হইয়াছিল 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্কাগ্নিং যমং
মাতরিশ্বানমাহং' প্রভৃতি মন্ত্রে, উপনিষদে দেই একেশ্বরবাদ অধৈততত্ত্বে পূর্ণ
পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতিরই এক স্তরে
উপনিষদের অধৈততত্ত্ব
দেখা যায় যে দেবতাকে যখন আরাধনা করা হইতেছে
তখন তাঁহাকেই একেশ্বর সর্বভেষ্ঠে, এমন কি একমাত্র দেবতা বলিয়া

১। কঠ উপ, ১।২।১৫

<sup>₹ |</sup> Life Divine, Vol II.

মনে করা হইতেছে; পূর্বেই বলিরাছি উপনিষদের মূল মন্ত্রই হইতেছে বিশ্বই ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মই আআ। অর্থাৎ উপনিষৎ থণ্ডের মধ্যে অর্থণ্ডকে দেখিরাছেন, বছর মধ্যে এককে দেখিরাছেন, অসংখ্য অল্লের মধ্যে ভূমার উপলব্ধি লাভ করিরাছেন। বিশ্লেষের মধ্যে সংশ্লেষকে জানিবার উপার উপনিষদে আছে। একোহহং বছ স্থাং প্রজ্ঞায়েয়—উপনিষদ্ বিশ্বস্থির শৃ্লে এই তত্ত্বের আবিহ্নার করিছিন। শ্রেতাশ্বতর বলিরাছেন—

"একো দেবং সর্বভূতেষু গৃঢ়ং সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষং সর্বভূতাধিবাসং সাক্ষী চেতা কেবলো নিশুর্ণশ্চ।" (খে. উ. ৬)১১)
আবার পরবর্তী মন্ত্রেই বলা আছে—"একং বীব্রং বহুধা ধং করোতি।"
উপনিষৎ সেই অবৈত সত্যস্কলবের উপাসনার ব্যাপ্ত।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং প্তীনাং পরমং পরস্তাহিদাম দেবং ভূবনেশমীডাম্॥" ( শ্বে- উ॰ ৬৭ )

ব্রহ্নই জগতের পরম কারণ কিনা, খেতাখতরের ব্রহ্মবাদী এই প্রশ্নের সমাধান চাহিরাছেন। ইহার উত্তরের মধ্যেই ঔপনিষদ অধৈতবাদের সন্ধান আছে।

আন্তিক ও নান্তিক মতের উপর উপনিষদের প্রভাব সমভাবেই পরিস্ফূট। উপনিষদ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমূচ্যর দেখাইয়াছে। ইহাই পরবর্তী

যুগে গীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই মার্গত্রের বর্ণিত ভাতিক ও নান্তিক সতের উপর প্রভাব
উপনিষদের কোনো না কোনো বাণী। হিন্দুধর্মের ষে

নানা শাধা-প্রশাধা, সকলেই উপনিষদ্রূপ বৃহৎ অশ্ববৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। আবার জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রভৃতি দর্শনের ম্লেও এই উপনিষদ্। এমন কি, ইস্লামও উপনিষদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। পাশ্চান্তা মনের উপরেও উপনিষদ্ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সকল পাশ্চান্তা মনীষীই এক বাকো উপনিষদের জয়গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহাকে জ্ঞানের আকর বা ধনি আধ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন।

১। ঈশোপনিষদ্ই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

र । यः Sufism and Vedanta-Rama Chaudhuri.

বিধ্যাত জার্মান মনীবী ও দার্শনিক স্যোপেদহর্যার উপনিষদ্কে "মানবজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের ফল" বলিয়াছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন পাশ্চান্ত্য মনের উপর প্রভাব বে "ইহা (অর্থাৎ উপনিষৎ) আমার জীবনে দিয়াছে সাস্থ্রনা এবং মৃত্যুকালেও আমাকে শান্তি দিবে।" ২

উপনিষদের তত্ত্ত্ত্ত্বির মূলে তু:থবাদ আছে না আশাবাদ আছে বিচার করিয়া দেখা উচিত। ভিন্টারনিৎস্ বলেন, "প্রাচীন বৈদিক উপনিষদ্গুলিতে বিশ্বসম্পর্কে অসঘাদ বা মায়াবাদের বীচ্ছ নিহিত আছে। প্রশান আশাবাদ? বহু একমাত্র সত্য; আর ভাহাই আত্মা।" কিন্তু আত্মা বা বহু বা ত্রক্ষাই একমাত্র সত্য; আর ভাহাই আত্মা।" কিন্তু আত্মা বা বহু হৈ ভিন্ন অক্ত কোন বস্তু বা ত্রেদের অন্তিত্ত্ব্বে কান পারমার্থিক অন্তিত্ব নাই। যিনি ব্রহ্মানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার ভরের কোন কারণ নাই। ফারণ যিনি একত্বকে জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মোহই বা কি ? শোকই বা কি ? ব্রক্ষের অপর নাম আনন্দ। আত্মা আনন্দময়। ব্রহ্ম আনন্দময়—এই বাণীতেই উপনিষদ্ আশাবাদের পরিচর পাওয়া যায়। কারণ 'আনন্দাদ্ধের থবিমানি ভূতানি জায়ত্তে', ইত্যাদি। '

ভিণ্টারনিংদ্ দেইজ্জই বলিয়াছেন—"এরপে উপনিষদের বক্তব্যের মূলে ছঃখবাদ নাই।" কিন্তু ষতই উচ্ছাদের সহিত ব্রহ্মানদের ভিণ্টারনিংদের মত ভ্রমান কীর্তিত হইয়াছে, ততই পার্থিব অন্তিন্ধের অপূর্ণতা, নশ্বরতা, অসারতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেজ্জ "মোটের উপর, পরবর্তীয়ুগে ভারতীয় দর্শনের সমস্ত ছঃখবাদের মূল আছে উপনিষদ্গুলিতে।"

<sup>)।</sup> এইবা A History of Indian Literature, Vol I, p. 20

२। Ibid, p. 267.

ol A History of Indian Literature, Vol I, p. 264.

৪। 'তত্ত্ব কো মোহং, কং শোক একত্বমনুপশুতঃ।' (গীতা)।

<sup>।</sup> তৈ: উপ. এ৬

<sup>• 1</sup> A History of Indian Literature, Vol I, p. 264.

१। 🗷। উপনিবদের निका সম্বন্ধে এইবা রাধাকৃষ্ণনের Indian Philosophy, Vol I, 139.

#### বেদাঙ্গ

উপনিষদ্-যুগের পর আদিল বেদান্ধ-যুগ। এই যুগে ঋষিদের দৃষ্টি ছিল
নানাদিকে। তাহার ফলেই বেদান্ধের উৎপত্তি। বেদের
প্রক্ষাজন, সংখ্যাও অর্থ
প্রক্ষাজন। বেদান্ধ ছরটি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, তদ্দ এবং
জ্যোতিব।

বিশাল বৈদিক সাহিত্যের অভ্রাস্তভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার জন্মই চন্ন বেদাব্দের কৃষ্টি।

বেদান্দের স্থান্থ। বিদ্যান্ধ বিশ্ব বিদ্যান্ধ বিদ্যান্ধ

ম্যাক্সমূলারের মতে স্তর্গ বা বেদাক্ষ্ণ উপনিষদ্যুগের পরবর্তী, অর্থাৎ উাহার মতে আহ্মানিক এটি পূর্বাক ৬০০—২০০র মধ্যে তাহারা রচিত হইরাছিল। ভিন্টারনিৎস্ পাণিনি ব্যাকরণের রচনাকাল আহ্মানিক ৪০০

১ ৷ এইবা : V. Varadachari—A History of Sanskrit Literature, p. 31.

२। अहेबा: P. Chakravarti-Philosophy of Sanskrit Grammar.

খ্রী: পূর্বান্ধ ধরিয়াছেন। স্পাধানি ব্যাকরণ একটি প্রধান বেদাঙ্গ। অভিএব ভাঁহার মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল থ্রী: পূ: ৬০০ – ৪০০ অব্দেই বলা যায়। জনুনক লেখকের মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল থ্রী: পূ: ১০০০-৪০০ অব্দ। তবে এই মত সম্পূর্ণ বিচারসহ না হইলেও কোন কোন স্ত্রগ্রন্থ যে ব্রাহ্মণযুগের সমসাময়িক, ভিন্টারনিংস নিজেই ভাহা স্বীকার করিয়াছেন।

সায়ণ বলিয়াছেন (শ্মতিগন্তীরক্ত বেদক্তার্থমববোধয়িতৃং শিক্ষাদীনি
বড়ঙ্গানি প্রার্ত্তানি।
কর্মকাণ্ডানামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মকাণ্ডানামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপরবিচ্ছাত্ম।
কর্মণামপর

বেদান্দের উৎপত্তি হইরাছে

বাহাতে বণজ্ঞান ও স্বরাদি উচ্চারণের নিয়্নাদির উপদেশ আছে তাহা শিক্ষা নামক বেদান্ধ। শশিক্ষা শব্দে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তানের ব্যাধ্যাই বুঝায়) বর্ণ বলিতে অকারাদি বুঝায়। স্বর বলিতে উদান্তাদি বুঝায়। মাত্রা অর্থে হ্রস্বাদি, বল অর্থে অকারাদি বর্ণসমূহের উচ্চারণপ্রয়ত্বকে বুঝায়। সাম. অর্থে শিক্ষার সাম্য প্রকার বিলম্বর বিলম্বর বিলম্বর বিলম্বর বিলম্বর বিলম্বর বিলম্বর বিশ্বর বিশ্বর

দোষরহিত মাধুগাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকেই সাম্য বলা হয়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা বা দন্ধি। (এই সমস্ত বিষয় ব্যাকরণেও বলা হইয়াছে ।) শিক্ষাকালীন বর্ণ-স্বরাদির ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে দোষ হয়, তাহা শিক্ষা গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—

মস্ত্রো হীন: স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন ভমর্থমাহ।

স বাগ্বজ্ঞো যজমানং হিনন্তি যথেক্রশক্র: স্বরতোহপরাধাৎ ।

সেইজগু মন্ত্রের স্বর ও বর্ণাদি বিষয়ক অপরাধ বা ক্রটি পরিহারের জন্তই শিক্ষারূপ বেদাকের অপেক্ষা রহিয়াছে। এই নিমিত্ত বেদার্থবোধের জন্ত সর্বাত্তে শিক্ষার্ক বেদাক অধ্যয়ন করা কর্তব্য। শিক্ষার কতক বিষয়

<sup>&</sup>gt; 1 A History of Indian Literature, Vol I, p. 42.

२। आ: Vedic Age, p. 480.

<sup>। ।</sup> व Paniniya Siksha: M. Ghosh.

প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থরাজির অস্তর্ভ । ক্রেকটি বিখ্যাত শিক্ষাগ্রন্থের নাম :— আপিশলি শিক্ষা, ভারধাজ শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, পাণিনীয় শিক্ষা ইত্যাদি

দিতীয় বেদাক কলন । বাগপ্রেরোগ এই শাল্পে সমর্থিত হর, এই প্রকার বাৎপত্তি অহসারে কল নামক স্ত্তগ্রন্থ বেদাক হইরাছে। কল্লস্ত্ত চারি প্রকার — শ্রোভস্ত্ত, ধর্মস্ত্র, গৃহস্ত্ত ও শুবস্ত্ত।

ক্রিন লোত্রের, বন্ধুর, সুক্রের ও বর্ষা ক্রিন্ত, বিলিক যজ্জের বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে আবেলাচনা

আছে; ধর্মস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির নিতানৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শুদ্ধান্ত আর চতুরাশ্রমের কর্তব্য প্রভৃতির বিধান আছে। এই ধর্মস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ব্রী: পৃং ষষ্ঠ শতান্ধী হইতে বর্তমানকাল পর্যস্ত বছবিধ পৃত্তক প্রণীত হইরাছে। গৌতম, আপস্তম্ব, বৌধারন, বশিষ্ঠ, বৈধানস প্রভৃতির লেখা ধর্মস্ত্র সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তীযুগে শ্বৃতি সংহিত্তা, শ্বৃতির টীকা প্রভৃতি লইয়া এই বিভাগের বহুল প্রচার হইরাছে। শ্বৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানত ধর্মস্ত্র আর অংশত প্রোতস্ত্রে ও গৃহস্ত্রে। গৃহস্ত্রে বিজ্ঞগণের উপনয়নাদি সংশ্বার প্রভৃতির বিধান আছে। সে যুগের সামাজিক আদর্শ ও অবস্থা বৃথিতে হইলে গৃহ ও ধর্ম স্ত্র পাঠ করা অবশ্ব কর্তব্য। ভিন্টারনিংসের মতে নৃতত্ত্ববিদ্ধানেরও গৃহস্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ভারত্তের বিধিব্যবস্থা গৃহস্ত্রে ও ধর্মস্ত্র হইতেই জানা যায়। শুবুস্ত্রগুলি (বা শূব্স্ত্র) শ্রোভস্ত্রের সহিত্ত সংযুক্ত। শুব শব্দের অর্থ 'string' বা স্ত্র। ইহাতে ফ্রুবেদির মাণ, আকার ও নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে এই শুবস্ত্রে ধে রেখাগণিতের (বা Geometryর) বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করা হইরাছে তাহা পৃথিবীর প্রাচীনত্ম। ক্রি, ভুল্ব, লম্ব প্রভৃতির নাম শুবস্ত্রে পাওরা যায়।

<sup>&</sup>gt; 1 3: Dharmesutras: A study in their origin and development— S. C. Baneriee,

২। এই ছলে বিচার্থ যে, ছন্দোবদ্ধ শ্বতিগুলি ধর্মপুত্রের পূর্ববর্তী না পরবর্তী। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতেই ছন্দোবদ্ধ শ্বতি (Metrical Smriti) ধর্মপুত্রের পরবর্তী মনে করিবার সক্ষত কারণ আছে।

e i Social and Religious Life in the Grhiyasutras—V. M. Apte.

s | The Science of the Sulva-B. B. Datta.

শ্রুতি হইতে আগত অর্থাৎ ত্রনীর নির্দেশ অমুসারে যে কর্ম অমুষ্টিত হইত তাহাই শ্রোত। আর গৃহে বিনা আডম্বরে যে প্রাত্যহিক কর্মের অমুষ্ঠান হইত, তাহাই গৃহ। যাহা শ্রোত নহে, তাহাই সাধারণত আর্ত বিলয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় বেদান্স ব<u>্যাকরণ</u>। ইহা প্রকৃতি (ধাতু ও শব্দ), প্রত্যয় ( সুপু ও ভিঙ্) প্রভৃতির প্রয়োগের ছারা পদেব স্বরূপ ও অর্থ নির্ণয় করিয়া থাকে, এইজন্ম ব্যাকরণ শাস্থেবও বেদার্থবিচারে যথেষ্ট উপযোগিতা বহিষাছে। ব্যাকরণ শব্দগঠন ও ভাষা-নিরন্ত্রণের শান্ত। অতি প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য নামে প্রতি বেদেব প্রতি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। তাহাতে কোন্বেদে কোন भन कि श्रेकार उक्तात्र करा कर्चरा जाशाय निश्चमावनी ध्वर श्रवत्रकात, দন্ধি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যকে गाकर्वन रे বাকিরণের আদিরূপ বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে মুসজ্জিত প্রাতিশাখ্যই ব্যাকরণ। বর্তমানে ব্যাকরণের প্রাচীনতম গ্রন্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। খ্রী: পৃ: পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি বর্তমান ছিলেন বলিরা ভিন্টারনিৎস মনে করেন। ২ অষ্টাধ্যায়ী সর্বজনবিদিত। পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণও বলেন যে সমন্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ আরু এক্পানি ব্যাকরণ নাই। অষ্ট্যাধায়ীতে ৩৮৬৩টি হত্ত আছে। আপিশলি, শাকল্য, গাৰ্গ্য, শাকটায়ন, ক্ষোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনির পূর্ববর্তী। ইহারা ছাডাও 'প্রাচ্য', 'উদীচ্য' প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ পাণিনি করিয়াছেন। ইংাদের রচিত গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যার না। মহাভায়ে আছে—রক্ষা, উহ, আগম, লঘু, व्यमत्मर-- এই করেকটিই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। বিবরণের জক্ত সায়ণের ঋথেদভায়ভূমিকা এবং মহাভায়ের পম্পশা আহিক দ্ৰষ্টবা।)°

চতুর্<u>ধ বেদাক নিরুক্ত</u>। অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রাধিয়া পদসমূহ যাহাতে

১ ৷ মাইবা - A History of Indian Literature, Vol I, p. 42.

২। ব্যাকরণের প্রযোজন বিষয়ে একটি কাবিকা প্রচলিত আছে:
"যদ্যপি বহু নাধীয়ে পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। স্বজনঃ মুজনে, মাভূৎ সকলঃ শক্ষতথা" ।

७। जः छात्ररखत छानविक्षान-स्रत्मात्व बल्लाभाषात्र, शः ४-७

উক্ত হইরাছে তাহার নাম 'নিঘণ্টু'। নিরুক্তগ্রন্থ নিঘণ্টুর্বত শব্দরাশির বৃৎপত্তিগত অর্থ দেবাইরাছে। 'নিরুক্ত' যথাক্রমে নৈঘণ্টুরু, নৈগম এবং দৈবত—এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। কোন্ পদ কোন্ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার ইহাতে আছে। ভাষাতত্ত্বিদ্গণ আজও স্বীকার করেন যে বেদ বৃঝিতে গেলে নিরুক্তপাঠ অপরিহার্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধানের নিঘণ্টুর নিরুক্তা; যাস্কই পুনরায় এই নিঘণ্টুর উপর ভাষা লেখেন। ইহাই নিরুক্ত। নিঘণ্টুতে এক এক ব্সুর যত নাম হইতে পারে দেগুলি একত্র করিয়া অসজিত আছে। নিঘণ্টুও নিরুক্ত—উভয়েই নিঃসংশরে এটি পৃঃ ষষ্ঠ শতাকীতে লিখিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ নিঘণ্টুকেও অপৌরুষেয় বলেন।

ষ্ঠ বেদাক জ্যোতিষ। তৈতিরীর আরণ্যকে বলা হইরাছে যে,
যক্তকালসিদ্ধির জন্ম জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়। এই সকল কালবিশেষে যক্ত
করিবার বিধি আছে। কালবিশেষ অবগত করাইবার জন্ম জ্যোতিষশাস্তের
উপযোগিতা আছে। চক্রের হ্রাসবৃদ্ধি অহুসারে দিন
জ্যোতিষ
গণনা করা হইড। অমাবস্থা, পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ
বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ যক্ত কর্তব্য। এজন্মই জ্যোতিষের স্প্রী।

১। ডঃ ছলঃপত্রম্--পিঙ্গলাচার্য-বিরচিত্রশ্।

শিক্ষাগ্রন্থে বলা হইরাছে—ছন্দ বেদের পাদ্বর, কল্প হস্তবয়, জ্যোতিষ চক্ষ্, নিজক্ত কর্ণ, শিক্ষা দ্রাণ, ব্যাকরণ মুখ—সেইহেতু এই পাদাদি স্বরূপ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহ বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। গ

'স্ত্রযুগ' বৈদিক সাহিত্যের শেষ যুগ বা অধ্যার। পৌরুষের রচনার কাল হিসাবে ইহাকে 'স্ত্র্গ'নামে পৃথক্ আথাা দেওরা যহিতে পারে। এই যুগে বিশাল বৈদিক সাহিত্যকে সংক্ষেপে আরত্ত স্ত্রযুগ করার চেষ্টা দেখা যার। আর এই চেষ্টা যে কত স্থচারুরূপে ফলবতী হইরাছে পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠেই তাহা বিশেষভাবে প্রতীত হয়। অর্ধনাত্রা কম করিতে পারিলেও বৈয়াকরণ তথা স্ত্রকার পুত্রোৎস্বের আনন্দ লাভ করিতেন।

ভিন্টারনিংস বেদাঙ্গদাহিত্যকে তৃই শ্রেণীতে বিভক্ত করিরাছেন

— (ক) যক্তসাহিত্য বা কল্প। ইহার মধ্যে রহিরাছে শ্রেতি, গৃহ্ণ, ধর্ম ও
ভরস্ত্রগুলি। (থ) ভাষ্য অথবা বির্তিমূলক বেদাঙ্গ।
ভিন্টারনিংসের মতে
বেদাঙ্গের বিভাগ
ভিন্তার আলোচনা করিরাছিন। ভারতীর মতে

বেদাকের বিভাগ যেরূপ তাহা আমরা এই অধ্যারের প্রারম্ভেই দেধাইরাছি।

বেদাঙ্গের প্রদক্ষে অপর ত্ইটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ দেগুলি প্রকৃত পক্ষে বেদের অঙ্গীভূত নহে।
তথাপি বৈদিক সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষে 'বৃহদ্দেবতা'
তাহাদের উপযোগিতা অনম্বীকার্য। ঐ তৃইটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। উহাদের রচন্ধিতা 'শৌনক। একটির নাম 'বৃহদ্দেবতা', অপরটির 'ঋথিধান'। তিন্টারনিৎসের মতে উহারা শৌনকের রচিত নহে,

<sup>&</sup>quot;)। ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্ত হন্তো কলোহণ পঠ্যতে।
জ্যোভিষাময়নং চক্স্নিকক্তং শ্রোত্তমচ্যতে ।
শিক্ষা আগং তু বেদস্ত মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তামাৎ নাক্তমধীতৈয়েব প্রশ্ননোকে মধীয়তে ।

শৌনক-শাধার কোন লেখকের রচনা হইতে পারে। 'বৃহদ্দেবতা'

থাবিধান'

ক সকল দেবগণের বিষয়ে কাহিনী ও উপাখ্যানের
অবভারণা করা হইরাছে। ভিণ্টারনিংস্ এইজন্ম ইহাকে "ভারতীর আখ্যানসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ" বলিয়া মনে করেন। 'বৃহদ্দেবতা' একটি
অতি প্রাচীন আখ্যানমূলক গ্রন্থ। 'ঝিরিধান'ও অন্তর্রপভাবে ঋথ্যেদ-সংহিতার
বিভাগ, প্রতি হক্ত বা প্রতিটি ঋকের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতির বিবরণমাত্ত।

'অনুক্রমণী' গ্রন্থগুলিও বেদাঙ্গের পর্যারে পড়ে না। ভিন্টারনিৎস্ ইহাদিগকে "নির্ঘণ্ট", "তালিকা", "স্চীপত্ত" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যার অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা বিভিন্ন বিষয়ে বৈদিক 'অনুক্রমণী' সংহিতাগুলির ঋষি. ছন্দ, দেবতা ও বিনিরোগ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে শৌনকের 'ঋথেদান্তক্রমণী' ও কাত্যারনের 'স্বান্থক্রমণী'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

১। এইবা:-Winternitz-A History of Indian Literature Vol. I পৃ: ২৮৬

## এপিক ও পুরাণ

# দশ এপিক

এপিক শব্দটি বিদেশী। স্মতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই ইহার অর্থ স্পষ্টভাবে অমুধাবন করা আবশুক। সাধারণত: পাশ্চাত্তা পণ্ডিতগণের মতে এপিক দ্বিবিধ,— Epic of Growth Epic of Growth of Authentic Epic age Epic of Form বা Literary Epic। প্রথমোক Epic এমন Epic of Form একটি মহাকাব্য যাহাতে সমগ্র দেশের যুগচেতনা প্রতিফলিত হয়। ইহা শুরঘূগের শূরকাব্য; ইহাতে প্রধান রস শুঙ্গারাশ্রিত বীর এবং নায়ক জনহিতার্থে যুদ্ধব্যাপুত বীরপুরুষ। ইহা স্বতঃস্কৃর্ত, ইহার আখ্যানভাগ যেন সর্বসাধারণের নিজম্ব সম্পদ; কবি স্বীয় কবিত্ততে ইহাকে অলঙ্কারাদি দারা কাব্যে রূপায়িত করেন মাত্র। শেষোক্ত এপিক কবির মানসী সৃষ্টি; ইহার পরিবেশ ও পটভূমিকার সহিত যেন সর্বসাধারণের সংযোগ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কবি প্রথম প্রকারের এপিকের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্বীর যুগের ভাবে ভাবিত হইয়া ইহা রচনা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের এপিক কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ তুইভাগে বিভক্ত করিমাছেন-Popular Epic অর্থাৎ জনপ্রিয় মহাকাব্য ও Court Epic অর্থাৎ রাজসভাশ্রিত মহাকার্য। প্রথম প্রকারের Popular Epic এপিক রচিত হইমাছিল যুগপ্রতিনিধি কবি কর্তৃক এবং জনসাধারণের জন্ম, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক স্ষ্ট Court Epic হইয়াছিল প্রধানতঃ রাজকীয় সাহাযাপুষ্ট কবি কর্তৃক, রাজার মনস্তাষ্ট এবং মৃষ্টিমেয় কাব্যরস্পিপান্থ ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদনের জন্ম। স্বভরাং একটিতে আছে দহল ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী, অপরটিতে রহিরাছে অল্কারমণ্ডিত কাব্যরচনার নৈপুণ্য প্রদর্শনের সচেতন প্ররাস। বর্তমান প্রদক্ষে জনপ্রির মহাকাব্যই আলোচ্য।

ভারতবর্ষে এই এপিক কাব্যের উদ্ভব যে কোন্ স্বদূর অতীতে হইরাছিল, তাহা নির্ণয় করা হুরুহ। সম্ভবতঃ ঋথেদের সংবাদ-ভারতীয় এপিকের স্কগুলি (dialogue hỳmns) এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি আধ্যান, ইতিহাস ও পুরাণদমূহ পরবর্তী কালের জনপ্রিয় এপিকের অগ্রদূত স্বরূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। স্থপ্রাচীন কাল হইতেই যাগষজ্ঞাদিতে এবং অন্তবিধ কতক অমুষ্ঠানে দেব-দেবী এবং বীরগণের কাহিনী আবৃত্তি করা হইত। তাহা ছাড়া, রাজ-দরবারে রাজার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের স্তুতিগান করিবার রীভিও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে স্থত ও কুশীলব নামে ছটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। সূতগ্ৰ রাজকীয় সাহাঘ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সুত ও কুণীলব উপলক্ষা রাজবংশের জরগান করিত। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাদের নিকট বর্ণনা করিত। 'মহাভারতে' ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধবর্ণনাকারী সঞ্জয় এই শ্রেণীর স্ততের উদাহরণ-স্বরূপ। ইহা ছাড়া, কুশীলবগণ স্থানে স্থানে বীরত্ব-গাথা গাহিরা গাহিরা ভ্রমণ করিত. এবং এইরূপে ইহা জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইত। 'রামারুণ' বর্ণিত আছে যে, রামের পুত্রম্বর, কুশ লব, বাল্মীকির নিকট হইতে রামের কাহিনী শিক্ষা করিয়া উহা নানাস্থানে জনসাধারণের নিকট গাহিয়া ভ্রমণ করিত। কালক্রমে মূথে মূথে প্রচলিত এই জনপ্রিয় কাহিনী ও গাথাগুলি দাহিত্যিক আকার ধারণ করিয়া জনগণের সমাদরের এপিকের চলিত ও বস্তু হইরা উঠিল: কিন্তু, সর্বসাধারণের প্রিয় বলিয়া সাহিত্যিক রূপ অনেকেই এই সাহিত্যিক রূপে নিজেদের ইচ্ছামুযারী मः योजन विषाजन ও পরিবর্তন প্রভৃতি করিলেন; করাও সহজ ছিল, कांत्र (म युर्ग इस्तिविक भूथिरे हिल माहिर्छात्र वाहन। वला वाह्ना, এই জনপ্রিয় কাহিনীগুলি সাহিত্যিক রূপ পাইবার পূর্বেই নানা আকার ধারণ এইরূপই ভারতবর্ষে এপিকের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস।

'রামারণ' যে প্রকার রচনাই হউক, ইহা হইতে আমরা দাক্ষিণাত্যের ছইটি সভ্যতার পরিচর পাই—একটি বানর-সভ্যতা ও অপরটি রাক্ষস-সভ্যতা। প্রথমটি আর্যগণের অনুকৃল ও দ্বিতীয়টি তাঁহাদের প্রতিকৃল।

#### রামায়ণের প্রভাব

পরবর্তী কালের সাহিত্যে ও মানবঞ্জীবনের নানা ক্ষেত্রে 'রামায়ণে'র প্ৰভাৰ স্বন্দান্ত ও অপরীসীম। / কালিদান, ভটি ও কুমারদান প্রভৃতি কবি তাঁহাদের মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিবাছিলেন এই সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থ চইতে। 2ভাদ, কালিদাদ ও ভবভৃতি প্রভৃতি নাট্যকারগণের অনেক নাট্যগ্রন্থের উপজীবা 'রামায়ণ'। বাল্মীকির রামায়ণ ।অবলম্বনে 'অধ্যাত্ম রামায়ন', 'বাশিষ্ঠ রামায়ন' প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'মহাভারতের' বনপর্বে (২৭৩-২৯১ অধ্যায়) ও 'শ্রীমন্তাগবতের' নবম স্বন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যারে রামোপাধ্যান বলিত আছে। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সহজেই অমুমান कीवटन করা যার। <sup>5</sup>ভারতবর্ষের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রভাব প্রবল। দেবতার মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য মুদির দোকানে পর্যন্ত নিয়মিত রামায়ণ পাঠের প্রচলন ছিল এবং এখনও যে নাই একথা বলা যার না। আব্দ পর্যস্তও অমঙ্গল দুর করার জক্ত রামায়ণ-পাঠ বিধের বলিরা মনে করা হয়। রামের ভ্রাত্বাৎস্লা, পত্নীপ্রেম ও পিতৃভক্তি, শেশ্বণের ত্রাতৃভক্তি,- ভরতের ত্যাগ ও সীতার পাতিব্রতা—আজও ভারতে এই সকল আদর্শ জাজ্জন্যান। উপরবর্তী কালে নানা প্রাদেশিক ভাষাতে বাল্মীকির 'রামায়ণের' অথবাদ বা মূল কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হইরাছিল। তুলসী-দাদের হিন্দী 'রামচরিতমানদ', ভাত্মভক্তের নেপালী রামায়ণ এবং কৃতিবাদের বাংলা 'রামায়ণ' প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। বাংলায় কৃতিবাসী রামায়ণ ছাড়াও 'অভত-রামায়ণ' রচিত হইয়াছিল। 7 বর্তমানেও মহাবীরের প্রাদেশিক নাহিতা পূজা ও অভিনয় ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। উত্তরকালে রামারণের প্রভাব সম্বন্ধে এই গ্রন্থেই ভবিষদ্বাণী রহিয়াছে:--

ষাবৎ স্থাশুন্তি গিরয়: সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামারণকথা লোকেষ্ প্রচরিয়তি ॥ ( বালকাণ্ড—২।৩৬-৩৭ )
এই উক্তি অনেক পরিমাণে সার্থক হইষাছে।

#### বার

### **ৰহাভারত**

#### মহাভারতের স্বরূপ

ভরতবংশীরগণের মহাযুদ্ধের স্থদীর্ঘ কাহিনীর নাম 'মহাভারত'। মহাভারত শব্দের বৃংপত্তিগত অর্থ এই গ্রন্থেই দেওয়া 'নহাভারত' গ্রন্থ কিনা হইরাছে এইরপে--মহ্ত্বাদ্ ভারবত্বাচ্চ মহাভারতম্চ্যতে। ( আদিপর্ব -- ১।৩০০ )

কিন্তু প্রথমেই বলা প্ররোজন যে, আমরা যে অর্থে 'গ্রন্থ' শব্দের প্ররোগ করিয়া থাকি, ইহা দেই অর্থে গ্রন্থ নহে; কারণ, ইহা এক বাক্তির বা এক যুগের রচনা নহে। ইহার রচনার ইতিহাস আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। 'মহাভারতে'র স্বরূপ কি তাহাই বর্তমানে বিষয়বস্ত আলোচ্য। কৌরব ও পাগুবগণের বিরোধ, যুদ্ধ ও নানা অবস্থাবিপর্যমের পরে রুফ্রের সহায়তায় ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের জয়লাভ-ইহাই এই এপিকের মূল বিষয়বস্তা। কিন্তু, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মূল বিষয়বস্ত ছাড়াও প্রাচীন ভারতের নানা বীরত্বের পাথা, বিচিত্র আখ্যান, উপাখ্যান ও পুরাকাহিনী ইত্যাদিও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, চুমন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি আখ্যানের আদিম সাহিত্যিক রূপটি পাওয়া যায় মহাভারতে।<sup>১</sup>

<sup>&#</sup>x27;মহাভারত'ছ অক্যান্ত উপাধ্যান ও গল্পের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরমাতা বিচুলার উপাধ্যান, জনসেজবের সর্প্যক্ত; কজ-বিনভার উপাধ্যান, সমুদ্রমন্থন, প্লাবন-কাহিনী, শিবিরাজার উপাধ্যান প্রভৃতি। এভয়াতীত গৌকিক ও রাজনৈতিক নীতি, ধর্ম, মোক্ষ এভৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও 'বহাভারতে'র নানা স্থানে আছে। এই আখ্যান উপাধ্যানগুলির প্রতিপাস্ত প্রধানতঃ ব্রাহ্মণাধর্মের নুল শিক্ষণীয় বিষয়, স্মাসিঞ্জীবনের আদর্শ ও বীরত। 'মহাভারতে'র বেল কিছু অংল স্ভসপ্রদারের কাব্যে ( Bard poetry ) পূৰ্ব।

এইরপ বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তু লইরা রচিত বলিরা এই বিপুল এপিককে
কান কোন পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত বলিরাছেন 'a whole
literature', অর্থাৎ, একটি সমগ্র সাহিত্য। বস্তুতঃ, এই
একটি এপিকে সমগ্র প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্রটি প্রতিফলিত
হইরাছে।

শহাভারতে'র বর্তমান রূপ অফাদশ পর্বে রচিত; মোট শ্লোকসংখ্যা প্রার 

এক লক্ষ্ণ। এইজন্মই ইহাকে বলা হয় শতসাহশ্রীসংহিতা।

ইহা ছাড়া 'হরিবংশ' নামে ইহার একটি খিল বা পরিশিষ্ট

আছে। উহার শ্লোক সংখ্যা ১৬.৩৭৪।

#### ভগবদগীভা

ইহা 'মহাভারতে'র ভীম্মপর্বের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ অধ্যারে রচিত। ইহার লোকসংখ্যা ৭৫০। যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীক্ষাঞ্চর উল্কি আকার ও বিষয়বস্ত প্রত্যক্তি লইয়া ইহার রচনা। এই 'গীভা' ভারতবর্ষে বিভিন্ন মভাবলম্বী ব্যক্তিগণের অভিশব্ন প্রিয় হইয়াছিল এবং অস্থাবিধি ইহা ভারতীরগণের প্রত্যহপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শুধু ভারতে নয়, পথিবীর অধিকাংশ সভাদেশে ইহা অমুবাদের মাধ্যমে বা ইহার জনপ্রিয়তা ও স্বীররূপে শতাধিক বৎসর ধরিরা তত্তদেশীর পণ্ডিতগণের ভাহার কারণ সপ্রখংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, 'গীতা'য় জীবনের হিগা হন্দ্র ও নানা সমস্তা সংগ্রামের মধ্যে মাত্রুষকে শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করা হইরাছে। জ্ঞানী, কর্মী এবং ভক্ত এই ত্রিবিধ লোকই ইহাতে মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে। প্রায় সম্প্রপ্রকার ভারতীর দার্শনিক মতবাদের সম্প্রিই গীতার পাওরা যায়। এই তুইটি কারণেই 'গীতা' যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া লোকের চিত্ত Humboldt 本文本 আকর্ষণ করিরা আসিতেচে। এরপ গ্রন্থ ভারতে আর প্রশংসা নাই। ভারতে কেন, পণ্ডিত হামবোল্ডের (Humboldt) মতে, 'গাড়া' "perhaps the only truly philosophical poem which we can find in all the literatures known to us"; অৰ্থি, মুড

সাহিত্য আমাদের জানা আছে, তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র দার্শনিক কাব্য।

'গীতা' সম্ভবতঃ আদিমরূপে আমাদের নিকট পৌছে নাই। ইহা মনে করার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত: 'গীতা'তে গীতার জাদিম কপের অভাব অনেকগুলি বিরোধী ব্যাপার দেখা যার। একই মোক-লাভের তিনটি পথ; যথা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা একটি অসামঞ্জকর ব্যাপার। কিন্তু, কাহারও ভৎসম্বন্ধে যক্তি (১) বিরোধ কাহারও মতে সংসারে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-প্রবণ এই তিন প্রকার লোক আছে বলিয়া এই তিনটি পথে কোন বিরোধ নাই। গীতার কোন কোন স্থানে বেদের প্রতি অবজ্ঞাস্থচক উক্তি দেখা যায় ( ২।৪২ আদি শ্লোকে), আবার স্থানবিশেষে ঘজের প্রশংসা রহিয়াছে (০)১০); ইহার সঙ্গে আস্ক্রিহীন কর্মের প্রশংসার সামঞ্জস্ত করা কঠিন। একই 'যোগ' শস্কৃতির অর্থ একবার বলা হইয়াছে 'সমত্ব' ( ২।৪৮ ), আবার বলা হইয়াছে 'কর্মস্থ কৌশলম' (২।৫•)। কথনও সাংখ্যদর্শনের মভ (२) ब्रहमाटेननीव ইহাতে অরুস্ত হইয়াছে, কখনও বা বেদাস্তদর্শনের মত ভারতমা অবলম্বন করা হইয়াছে। বিতীয়তঃ, বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা (১১ শ অধ্যায়) পুরাণলকণাক্রান্ত এবং অন্তাক্ত অধ্যায় হইতে স্বভন্ত। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, পরবর্তী কালে 'গীতা'র অতিশয় জনপ্রিয়তাৰণত: ইহাতে অনেক অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

থ্রীষ্টীর সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট 'গীতা'কে 'মহাভারতের' অংশ বলিরা জানিতেন। থ্রী: অষ্টম-নবম শতাব্দীতে 'গীতা' শঙ্করাচার্যের গীতার রচনাকাল— দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণ হইতে থ্রীষ্টোন্তর ব্ণের পূর্বভাগ মনে হয়, সম্ভবতঃ থ্রীষ্টোত্তর যুগের পূর্ব-ভাগেই গীতা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল।

'মহাভারতে' গীতার পরিপ্রক স্বরূপ 'অম্থুগীতা' নামক একটি আশে অম্থীতা, সন্ৎমজাতীর আছে। অপর একটি দার্শনিক অংশের নাম 'সন্থম্বজাতীর'। ও নারারণীর নারারণের প্রতি ভক্তি অবশন্ধনে রচিত 'মহাভারতে'র অংশবিশেষের নাম 'নারারণীয়'। পুরাণের বিষয়বস্ত সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থগুলিতে
সম্প্রদায়বিশেষের প্রভাব স্থাপ্ত । সাধারণতঃ দেবতাবিশেষের প্রাধান্ত
অহুসারে অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও
প্রাণে সাম্প্রদায়ক
ওভাব
তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় । বিষ্ণুর
উদ্দেশ্যে লিখিত পুরাণ সাত্ত্বিক, শিবের উদ্দেশ্যে তামসিক
ও ব্রন্ধার উদ্দেশ্যে রচিত পুরাণসমূহ রাজসিক । পুরাণগুলিকে (১) বৈষ্ণব,
(২) শৈব ও (৩) ব্রান্ধ এইরূপ তিনটি শ্রেণীতেও বিভক্ত করা হইয়া
থাকে।

### মহাপুরাণ ও উপপুরাণ-ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ

পুরাণ সাহিত্যে তৃইপ্রকার গ্রন্থ আছে; যথা—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ।
মহাপুরাণগুলি প্রায়শঃই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর; ইহাদের প্রাধান্তও অধিকতর বলিয়া পরিগণিত। এই তৃই জাতীর গ্রন্থে মৃলতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে উপপুরাণগুলি প্রায়ই সম্প্রদারবিশেষের ধর্মাচরণের সহায়ক হিসাবে রচিত বলিয়া মনে হয়। উপপুরাণগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিশেষ কোন মহাপুরাণের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বলিয়া কথিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থত আছে।

মহাপুরাণের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বলিয়া কথিত। বিষ্ণুপুরাণে
লিখিত আছে যে, পুরাণের সংখ্যা চার। কোন
মহাপুরাণগুলির সংখ্যা
দেখান পণ্ডিতের মতে, আদিতে মাত্র একটি পুরাণ
স্বাধ্ব মতভেদ—
আঠার, চার ও এক
ছিল, এবং পরবর্তী কালে উহা হইতেই অপর পুরাণশুলির উদ্ভব হইয়াছিল। ভিন্টারনিৎস এই মত সমর্থন
করেন না।

কোন কোন প্রসঙ্গে উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ বলিরা কথিত উপপুরাণ আঠারটি— হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে মহাপুরাণগুলির বিভিন্ন তালিকার উল্লেখে যেমন উহাদের নামের ঐক্য রহিয়াছে, নামকরণে অনৈক্য উপপুরাণগুলির বিভিন্ন তালিকার তাহাদের নামের তেমন ঐক্য দেখা যার না।

মহাপুরাণগুলির নাম নিম্নলিথিতরূপ:— ১। ব্রহ্ম, ২। পদ্ম, ৩। বিষ্ণু,

৪। শিব, ৫। ভাগবত, ৬। নারদ, ৭। মার্কেণ্ডেম,

ভাষাদশ মহাপুরাণের
৮। ভবিস্থ বা ভবিস্থৎ, ৯। অগ্নি, ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত,
নাম

১১। লিঙ্ক, ১২। বরাহ, ১০। স্কন্দ, ১৪। বামন,
১৫। কুর্ম, ১৬। মংস্থা, ১৭। গরুড়, এবং ১৮। ব্রহ্মাণ্ড।

কোন কোন পুরাণে এই তালিকা দেওয়া আছে। কোন কোন তালিকায় শিবপুরাণের পরিবর্তে বায়পুরাণের নাম পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে, উপপুরাণগুলির নাম নিম্লিখিতরুপ:—

১। সনৎকুমার, ২। নরসিংহ, ৩। বায়ু, ৪। শিবধর্ম, ৫। আশ্চর্ম,
৬। নারদ, ৭। নন্দিকেশ্বর, ৮। উশন্স, ৯। কপিল,
অষ্টাদশ উপপ্রাণ
১০। বরুণ, ১১। শাস্ব, ১২। কালিকা, ১৩। মহেশ্বর,
১৪। কল্কি, ১৫। দেবী, ১৬। প্রাশ্বর, ১৭। মরীচি এবং ১৮। ভাস্কর বা হুর্ম।

#### পুরাণের রচনাকাল

পুরাণগুলির ভিত্তি বেদে। বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের অনেক কাহিনী
পুরাণে আছে। পুরাণজাভীর গ্রন্থের রচনা বহু প্রাচীনকাল হইতেই
প্রচলিত। 'মহাভারতে'র অনেক অংশ এবং সম্পূর্ণ 'হরিবংশ' পুরাণের
আকারে রচিত। 'রামারণে'র শেষভাগও পুরাণাকারের রচনা ( কল্লস্ত্রের
অন্তর্গত ধর্মস্ত্র গ্রন্থে পুরাণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যার। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গৌতমরাঃ পূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম
শতকের পূর্বে
আমুমানিক পঞ্চম কি চতুর্থ শতক। সুতরাং ইহাদের
মধ্যে যে পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহা ই সময়ের পূর্বে রচিত। অক্সাক্ত
পুরাণগুলি খ্রীষ্টার সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত। অক্সাক্ত
পুরাণগুলি খ্রীষ্টার সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত। অক্সাক্ত
পুরাণগুলি খ্রীষ্টার সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত। অক্সাক্ত
ভাহাদের মধ্যে যে সমন্ত রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যার,
ভাহাদের মধ্যে হর্বর্থন প্রভৃতি পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ রাজগণের কোন
উল্লেখ নাই।

প্রীষ্টার প্রথম শতকে রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থগুলির সহিত কোন কোন বীঃ ১ম শতকের পুরাণের এত সাদৃগ্য যে, মনে হয়, ঐ পুরাণগুলি ঐ সমরের নিকটবর্তী কালে নিকটবর্তী কালেরই রচনা।

কোন কোন পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতের মতে, বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হইরাছিল। কিন্তু, এই মতের বিরুদ্ধে প্রাণের অর্বাচীন্ত্র যুক্তি প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্টান্তব্যরুপ বলিতে পারা যার যে, খ্রীষ্টার সপ্তম শতকে পুরাণ সাহিত্যের সহিত বাণভট্টের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টার অষ্টম শতকে বিধ্যাত মীমাংসক কুমারিল পুরাণগুলিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টার নবম শতকে শঙ্করাচার্য পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। স্তর্তরাং, সমন্ত পুরাণই বিগত সহস্র বৎসরের রচনা, একথা বলা চলে না।

পূর্বে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর পুরাণ-গুলি প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মন্বরের উৎপত্তি অভিশর অর্বাচীন। কিন্তু, আধুনিক গবেষণাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শৈব ও ঐতিহ্য-প্রাণদম্বের রচয়িতা বাাদদেব কি সম্ভবত: বৃদ্ধপূর্ব যুগেই। বর্তমান কালের গবেষণার ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ-মূলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, এক একটি পুরাণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছিল।

ভারতীয় ঐতিহ্য অন্থুসারে বেদসংকলিয়তা ও মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসদেবই পুরাণসম্হের রচয়িতা; শুভরাং পুরাণগুলির রচনাকাল অতি প্রাচীন। পুরাণের মূল্য

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মৃল্য অবিসংবাদিত। কতকগুলি রাজবংশ
সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা
বিশেষ মৃল্যবান্। ঐ যুগের ইতিহাস রচনা করিতে
হইলে পুরাণগুলিকেই প্রধান উপজীব্য ধরিয়া নিতে হয়। পুরাণে

> ! গ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের আদিভাগে আরবদেশের পর্যটক অল্বেরুণী অন্তাদশ পুরাণের
উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণিত রাজবংশগুলির মধ্যে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্ক, অন্ধ্ ও গুপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস

ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জন, অতিশরোজি প্রভৃতি অবাস্তর বিষয়সমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পৃথক্ করিয়া নেওয়া কটসাধ্য।

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত: ধর্মের ইতিহাস, আলোচনা
করিতে হইলে পুরাণের সাক্ষ্য অপরিহার্য। পুরাণগুলির
সামাজিক ইতিহাস
মূল্য সম্বন্ধে ভিণ্টার্মিৎস্ লিথিয়াছেন:—

"They afford us far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of God, its philosophy and its superstitions, its festivals and ceremonies and its ethics than any other works."

ইহাদের মধ্যে তাৎকালিক অনেক ভৌগোলিক ভৌগোলিক তথ্য তথ্যও আছে।

সাহিত্য হিসাবে পুরাণগুলি খুব উচ্চন্তরের নহে। কিন্তু
সাহিত্যিক মূল্য
পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'অগ্নিপুরাণে' অলকারশাল্পের যে
কথা আছে তাহা ঐ শাল্পের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য।

#### পুরাণের প্রভাব

এককালে প্রাণের প্রভাব যে ব্যাপক ছিল, তাহা সহছেই অন্থমের।
কথিত আছে, "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সম্পর্ংহরেং"।
জনপ্রিরতার প্রমাণ ও
কারণ
কনপ্রির না হইলে এতগুলি বিশাল গ্রন্থ রচিত হইতে
পারিত না এবং সমগ্র ভারতময় পুরাণের অসংখ্য পুঁথি
থাকিড না। প্রাণগুলি জনগণের প্রির হওরার কারণও ছিল। সমাজে
সকলের বেদপাঠ বা বৈদিক ধর্মচর্যার অধিকার, ছিল না; কিছু স্ত্রী, শৃদ্ধ
প্রভৃতির পুরাণপাঠে, পুরাণ শ্রবণে এবং পৌরাণিক ধর্ম আচরণে অধিকার
ছিল। পুরাণ-বর্ণিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

পৌরাণিক আখ্যানগুলি এত উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কোন কোন আখ্যান অবলম্বনে প্রকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি রচিত হইয়াছিল। সাহিত্যে প্রভাব 'পদ্ম-পুরাণে' বর্ণিত শকুস্তলা-উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের শকুস্তলার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ধর্মজীবনে পুরাণগুলি যুগে যুগে প্রভাব বিস্তার করিয়। আসিয়াছে।

শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মুখ্য গ্রন্থই

পুরাণ; পৌরাণিক ধর্মই তাহাদের ধর্মজীবনের মূল বস্তু।

পূর্বে বর্ণিত 'মার্কণ্ডেরপুরাণে'র অন্তর্গত 'চণ্ডী' নামে অভিহিত দেবী
মাহাত্মাটি কতকাল ধরিয়া যে হিন্দুগণের একটি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া

আসিতেছে, তাহার ইয়তা করা যায় না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাণের বিষয়বস্তু
নিম্নলিখিতরূপ।

#### ব্রহাপুরাণ

পৃথিবীর উৎপত্তি ও লব্ধ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে নৈমিধারণ্যে শ্ববিগণ কর্তৃক অমুক্তম হইলা হত লোমহর্ষণ ব্রেক্ষাক্ত পুরাণ বিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ইহার পরে পৃথিবীর সৃষ্টি, মন্থু ও তাঁহার বংশধরগণের জ্বন্ধ, দেব উপদেব প্রভৃতির উৎপত্তি, সূর্য ও চন্দ্রবংশীর রাজগণের বিবরণ, পৃথিবী ও উহার বিভিন্ন অংশ, এবং শ্বর্গ নরকের বর্ণনা প্রভৃতি আছে । এই পুরাণের অধিকাংশে তীর্থমাহাত্মা বর্ণিত হইরাছে। ক্লফের শৈশব, লীলা, বিষ্ণুর অবভার প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যান্থের বিবয়বস্ক। পুরাণ্টির শেষদিকে শ্রাদ্ধ, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্বর্গ ও নরকভোগ, যুগ, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি আলোচিত হইলাছে।

'সৌরপুরাণে' ইহা 'অহ্মপুরাণে'র খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইরাছে।

#### পত্মপুরাণ

এই পুরাণ বিশাল। ইহার ত্ইটি পাঠপ্রণালী (recension) আছে।
প্রাচীনতর রূপটি বাংলা পুথিসমূহে রক্ষিত হইয়াছে; ইহা পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ।
বত্তপলি যথাক্রমে এই:—

- (১) স্প্টিপণ্ড—ইহাতে স্প্টিপ্রক্রিয়া ও ব্রন্ধাণ্ড সম্বন্ধে প্রচুর আখ্যান
  উপাধ্যান উপকথা প্রভৃতি আছে। ইহাতে ব্রন্ধাকে
  আদিকারণ বলা হইয়াছে, বিফুকে নয়। এই গণ্ডে
  পুদ্ধর হ্রদ্ধ তুর্গার উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্রন্ড, দানবদলন বিফু
  এবং স্কল্পের জন্ম ও বিবাহের বর্ণনা আছে।
- (২) ভূমিপগু—ইহাতে জগদ্বর্ণনা ও বিবিধ তীর্থের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক আধান নিপিবদ্ধ আছে।
- (৩) স্বর্গরিগু—'মহাভারতে'র অনেক আথ্যান এথানেও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ত্য়য়-শকুয়লার আথ্যান সবিশেষ উল্লেথযোগ্য; এই আথ্যানের সহিত কালিদাসের শকুয়লার আথ্যানের সাদৃশ্য যথেষ্ট।
- (\$) পাতালধণ্ড-পাতালের, বিশেষতঃ নাগগণের, বর্ণনা ইহার মৃথ্য বিষয়বস্তা। ইহাতে ধে রামোপাখ্যান আছে, তাহার সাদৃশ্য রামায়ণ অপেক্ষা 'রঘুবংশে'র সহিত অধিকতর। ইহার শেষ দিকে কৃষ্ণ-গোপী, রাধা, বিষ্ণুভক্তের কর্তব্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে।
  - (৫) উত্তরথগু—ইহাতে বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্রভাদির মাহাত্মা
    বণিত হইরাছে। 'ক্রিয়াযোগসার' এই থণ্ডের পরিশিষ্ট
    বর্মপ। ধ্যানহোগে নর, বিবিধ ধর্মকার্য, গঙ্গাম্মান ও
    বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বিবিধ পার্বণের অমুষ্ঠান হারা বিষ্ণুর
    উপাদনা বিধেয়—ইহাই এই পরিশিষ্টের প্রতিপান্থ বিষয়।

### मार्कट ७ त्रश्रू जाग ७ हजी

এই পুরাণের অনেক অংশ ব্যাপিয়া রহিরাছে এমন কতক আখ্যান উপাধ্যান যাহাদের সাদৃষ্ঠ 'মহাভারতে'র আখ্যানাদির সহিত অতি নিবিড়। <u>ক্রৌপদী কি করিয়া পঞ্চণতির স্থী হইলেন.</u> কেন দ্রোপদীর সন্তানগণ অপ্রাপ্তবয়সে নিহত হইল—এইরূপ চারিটি প্রান্ন ও উহাদের উত্তর এই পুরাণে আছে।

বিশ্বামিত্তের রোষে ও অভিশাপে হরিশ্চন্দ্রের অশেষ তৃঃথ ও অবশেষে ইন্দ্রের রুপায় তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি—এই আখান 'মাকণ্ডেয়পুরাণে' আছে।

নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু উপকথা এই পুরাণে সন্নিবিষ্ট হইরাছে। তাহা ছাড়া, গৃহত্তের কর্তব্য, প্রাদ্ধ, যাগয়জ্ঞ প্রভৃতির উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু নীতিমূলক হুল্বালাপ মার্কণ্ডেরপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে।

'মার্কণ্ডেরপুরাণে'র অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী, তুর্গামাহাত্ম্য, চণ্ডীমাহাত্ম্য বা শুধু 'চণ্ডী' নামে পরিচিত। সাতশত মন্ত্রে ইহাতে আভাশক্তির দৈতাদানবাদি বধ প্রভৃতি মহিমা কীতিত হইরাছে।

'চণ্ডী' হিন্দুগণের অতি পবিত্র গ্রন্থ। তুর্গাপ্স্থায় এবং অক্সান্ত অনেক ধর্মকার্যে ইহা অবশ্রপাঠ্য। বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাকে নিত্যপাঠ্য মনে করেন। চণ্ডীর বিশুদ্ধ উচ্চারণযুক্ত পাঠে বা আর্ডিতে রোগ শোকাদি অমকল দূরীভূত হয় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

'চণ্ডী' সম্ভবত: খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে কোন কালে রচিত হইরাছিল।

#### ভাগৰভপুরাণ

ইহা 'শ্রীমন্তাগবত্ত' বা সংক্ষেপে 'ভাগবত্ত' বলিয়া পরিচিত। ইহা ছাদশটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদে রচিত; ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ ০০০।

এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু ক্ষেত্র জীবনী ও লীলাকীর্তন, বিষ্ণুর অবভার-সমূহের বর্ণনা ও কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিশ্বদাণী প্রভৃতি। এই প্রসক্ষে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই পুরাণে প্রধানা গোপী ও ক্ষেত্র হলাদিনী শক্তি রাধার উল্লেখ নাই।

এই পুরাণ, বিশেষতঃ ইহার দশম স্কন্ধটি, বৈফ্বগণের অতিশন্ধ প্রিন্ন গ্রন্থ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাকে নিতাপাঠ্য বলিরা মনে করেন। ভাষার, রচনাশৈলীতে ও ছল্দে 'ভাগবত' পুরাণসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিষয়বস্তুতে 'বিষ্ণুপুরাণে'র সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কেহ কেহ 'ভাগবড'কে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব-রচিত বলিয়া মনে করেন। ভিটোরনিৎস-এর মডে, ইহা অনুমানিক প্রীষ্টীয় দশম শভকে রচিড হইরাছিল। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য

### চৌন্দ

# সংস্কৃত কাব্য

#### সংস্কৃত 'কাব্য' শব্দের অর্থ

সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে 'কাব্য' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্রক। বাংলার আমরা 'কাব্য' বলিতে কবিতা বৃঝি এবং কবিতা-রচিয়িতাকে কবি বলিয়া থাকি, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনাকে 'কাব্য' নামে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতে কিন্তু 'কাব্য' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ রসাম্মক বাক্য বলিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ ; অর্থাৎ, যে বাক্যে রস আছে তাহাই কাব্য। ইহাতে এমন কথা বলা হয় নাই যে শুল চন্দোবদ্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আধাা দেওয়া হয় : রসাত্মকবাক্যময়

নাই যে, শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আখ্যা দেওয়া হয়; রসাত্মকবাক্যময় গছরচনাও কাব্যপদবাচ্য।

#### সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভেদ

আলম্বারিকগণের মতে কাব্যের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিধিতরূপ:—

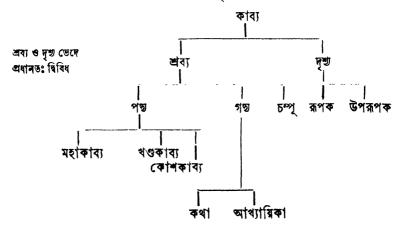

যাহা শ্রবণ করিবার যোগ্য, তাহাই শ্রব্য। ছলে রচিত শ্রব্যকাব্যকে বলা হয় পছকাব্য। ইহার তিনটি উপবিভাগ-মহাকাব্য. শ্ৰব্যকাৰ্য থগুকাব্য ও কোশকাব্য। মহাকাব্যের নান্নক বছগুণসম্পন্ন ও সহংশক্তাত, প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর অথবা শাস্ত এবং বর্ণনীর বিষয় প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ, সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, যুদ্ধবিগ্রহ (ক) প্র প্রভৃতি। ইহাতে সর্গসংখ্যা অন্যুন আটটি এবং ইহা ১। মহাকাব্য নানা ছলে রচিত। কালিদাদের 'রঘুবংশ', ভারবির 'কিরাতাজু নীয়', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', মাঘের 'শিভপালবধ' প্রভৃতি মহাকাব্য। মহাকাব্যের 'একদেশাসুসারি' ২। খণ্ডকাব্য নাম ৰঙকাব্য; অর্থাৎ, থণ্ডকাব্যে মহাকাব্যের লক্ষণ আংশিকভাবে বিভ্যমান। কালিদাসের 'মেঘদ্ত' একটি খণ্ডকাব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ এবং ব্রজ্যাক্রমে রচিত শ্লোকসমূহের নাম কোশকাব্য (anthology); বল্লভদেবের 'মুভাষিতাবলী', শ্রীধরদাসের 'সত্তি (বা, ৩। কোশকাবা স্ক্তি-)ৰূণামূত', জহলণের 'স্থভাষিতমূক্তাবলী' রূপগোষামীর 'প্যাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্য। এই জাতীর গ্রন্থে বিভিন্ন এম্ব হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধত করিয়া উহাদিগকে 'ব্ৰজ্ঞা' নামক এক একটি ভাগে সাজান হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তার বৈচিত্র্য উপভোগ্য। ভাহা ছাড়া, কোশকাব্যে এমন অনেক কবির শ্লোক পাওয়া যায় ঘাঁহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যার না, এমন কি নাম পর্যন্তও লুপ্তপ্রায়।

বুরগনোজ্মিত অর্থাৎ ছন্দোলেশহীন রচনার নাম গল্প। ইহার স্ক্ষভাগ
ছাড়িয়া দিলে স্থুল ত্ইটি ভাগ দেখা যার; যথা—কথা ও
আধ্যায়িকা। গল্পকাব্যের এই ছিবিধ ভাগ অভি
প্রাচীন। কথাতে সাধারণতঃ বিষরবস্ত হর সরস এবং গল্পে রচিত হইলেও
হানে স্থানে আর্থা, বক্তু ও অপবক্তু নামক ছন্দে রচিত শ্লোক থাকে। ইহার
প্রারম্ভে পল্পে দেবতাদির নমস্কার এবং ধল প্রভৃতির
১। কথা
২। আধ্যায়িকা চরিত্তবর্ণনা থাকে। আধ্যায়িকা কথারই ক্যার; প্রভেদ
এই বে, ইহাতে কবির বংশবর্ণনাও অন্ধ কবির বুতান্ত, শ্লোক প্রভৃতি থাকে
এবং অধ্যায়গুলির নাম হয় 'আ্যাস'। 'আ্যাস'-এর প্রারম্ভে অন্থ বিব্রের

বর্ণনাচ্ছলে আর্যা, বক্তু বা অপবক্তু ছন্দে রচিত শ্লোকের দারা ভাবী বিষয়ের হচনা করা হয়। অমরসিংহ বলিরাছেন, 'আধ্যারিকা উপলবার্থা' এবং প্রবন্ধকল্পনা কথা'; অর্থাৎ, আখ্যারিকার বিষরবস্তু ঐতিহাসিক এবং কথার প্রতিপাত বিষর কাল্পনিক। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', স্থবরূর 'বাসবদন্তা' এবং বাণের 'কাদম্বী' কথাকাব্য; বাণের 'হর্ষচরিত' আখ্যারিকা। কথা ও আখ্যারিকার পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমন মানিয়া লওরা হইত না, তাহার প্রধান সাক্ষী দণ্ডী। তিনি 'কাব্যাদর্শে' বলিরাছেন, 'কথাখ্যারিকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়ান্ধিতা', অর্থাৎ কিনা একই জাতীয় রচনার এই দ্বিধ নাম।

গছা ও পশ্বমিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় হয় 'চম্পু'। ত্তিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পু', সোমদেবের 'যশন্তিলক' প্রভৃতি এই জাতীয় কাব্য।

যাহা দর্শন করিবার যোগ্য ভাহাকে বলা হয় 'দৃত্ত'। দৃত্ত কাব্য বলিভে

দৃত্তকাব্য

নাট্যসাহিত্যকে "বুঝায়। আমাদের একটা কথা মনে

রাথা প্রয়েয়েন যে, বাংলায় নাটক বলিভে আমরা যাহা

ব্ঝি শুধু ভাহাই দৃত্তকাব্য নয়। এক কথায় বলা যায়,

কে) রূপক—দশ
(খ) উপরূপক

শব নাটকই দৃত্তকাব্য, কিন্তু সমন্ত দৃত্তকাব্যই নাটক নয়।

অভীদশ দৃত্তকাব্যের প্রধান ত্ইটি ভাগ 'রূপক' ও 'উপরূপক'।

নাটক, প্রকরণাদিভেদে রূপক দশটি এবং নাটিকা, জোটক

প্রভৃতি ভেদে উপরূপক অষ্টাদশটি।

#### পনর

# কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রেমবিকাশ

#### আদিকাব্য ও আদিকবি

ক্রোঞ্চমিথ্নের একটিকে নিষাদবিদ্ধ দেখিরা বাল্মীকির শোক যে স্বতঃফূর্ত
শোকে উৎসারিত হইরাছিল, সেই শ্লোকটিকেই বাল্মীকির লোক
সাধারণতঃ আদি-শ্লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। সেইজন্ত
বাল্মীকি কবিগুরু এবং রামারণ আদিকাব্য। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে এই ধারণা কতক পরিমাণে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে বাগ্দেবী কাব্যরূপে আবির্ভূতা হইরাছিলেন স্থদূর অতীতে—আর্যগণের আগমনের সমকালে।

## বৈদিক যুগ হইডে কাব্যের ক্রমবিবর্তন

আর্থগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে কোন কোন হক্ত ভাবে
ও ভাষায় যথার্থ কাব্যরসপূর্ব। পুরুরবা ও উর্বাীর আখ্যান
ক্ষেদে কাব্য
এবং অপর সংবাদহক্তগুলি ও উষাদেবীর বর্ণনাই প্রভৃতি
ঋগ্বেদীয় কাব্যের উজ্জ্লভম নিদর্শন।

উপনিষদেরও স্থানে স্থানে কাব্যলক্ষণাক্রাম্ভ শ্লোক উপন্যদেকাব্য দেখা যায়।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং অমগমং শাষতীং সমাং।

যৎ ক্রোঞ্চমিথুনাদেকমবধীং কামমোহিতম্ । বালকাগু—২।১৫

এই ঘটনাটিকে কালিদাস অতি মনোক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নিয়লিধিতরূপে:—

নিষাদ্বিদ্ধাণ্ডরূপশ্রোগং শ্লোকজ্মাপদ্যত যাস্ত শোকং (রঘু—১৪।१•)

 <sup>।</sup> দৃষ্টান্তব্দরণ নিয়লিবিত ঋক্টি উদ্বৃত হইতে পারে:—
 এবা প্রতীট ছবিতা দিবো নুন্
 বোবেব জন্তানি রিণীতে অপ্ স:।
 ব্যৃণিতী দান্তবে বার্বাণি
 প্রক্রোভি যুবিতিঃ পূর্বধাক:। (ঝরেদ—০৮০)৬)
 [ হবিদাতা বজমানকে বহমুল্য সম্পদ দান করিতে করিতে পশ্চিমগামিনী এই ছ্যানোকছবিতা উবা হ্বেশা নারীর স্থার তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিতেছেন। চিরব্বতী তিনি
 পূর্বের স্থার পুনরার জ্যোতি (বিকিরণ) করিতেছেন। ]

এপিকযুগে কাহিনীর মনোজ্ঞতা স্থষ্ট করিল কবি-প্রতিভা। রামায়ণে, বিশেষতঃ স্থলরকাণ্ডে, উৎকৃষ্ট কাব্যের অভাব নাই। এপিকে <sup>কাব্য</sup>
মহাভারতেরও স্থানে স্থানে নানারসপ্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

## ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের পরিবেশ ও স্বরূপ

বৈদিক ও এপিক যুগে কাব্য ঘেন কবিমানস হইতে স্বতউৎসারিত হইয়াছিল।

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের চর্চা এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইল প্রধানত: রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায়। রাজ্যভার পরিবেশে এই যুগের অধিকাংশ রাজসভা কাব্যের উৎপত্তি বলিয়া রাজাদের কাহিনীই অধিক পরিমাণে কাব্যের উপজীব্য। রাজার অন্প্রেরণাতেই এই যুগে কাব্যের উদ্ভব হইরাছিল বটে, কিন্তু কাব্যপাঠক বা কাব্যরসিক ঘাঁহারা সমাজে ছিলেন, তাঁহাদের রুচির ছারা কাব্যের রূপটি নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বাৎস্থায়নের 'কামস্থ্র' গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তাহাতে নাগরকের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি **নাগরক** লক্ষা রাথিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন'ন নদী বা রুম্য দীঘিকার সন্নিহিত উত্থানবেষ্টিত গুহে নাগরক বাস করেন। তাঁহার বাসগৃহ নানা বিলাদোপকরণে স্থসজ্জিত। বাত্তযন্ত্র, গ্রন্থ ও অক্ষক্রীড়ার আয়োজন পার্থে রহিয়াছে। প্রাতে স্নানান্তে নানাবিধ গন্ধদ্রত্য ও অক্সান্ত বিলাসোপকরণে সজ্জিত নাগরক ক্রীড়াকোতুকে কাল অভিবাহিত করেন। বিপ্রহরে নিদ্রাস্থে তিনি পুনরায় বেশভ্যা করিয়া বন্ধবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করেন; সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতম্বথ ভোগ করেন। নাগরকের এইরূপ ছিল দৈনন্দিন জীবনযাতা। নানাগুণযুক্তা বারাঙ্গনাগণের স্থানও এই সমাজে লক্ষণীয়। ইহাদের গৃহে নাগরক আমোদপ্রমোদ করিতেন। স্নতরাং দেখা যায়, তদানীস্তন সমাজে কামশাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই জন্মুই সম্ভবত: এই যুগের কাব্যে শৃঙ্গার-রসের এত প্রাধান্ত।

একদিকে যেমন নাগরক ছিলেন, অপরদিকে তেমনই রসিক বা সহ্বদয়
ব্যক্তিও ছিলেন। এই শেষোক্ত কাব্যপাঠক নানারপ
উচ্চাঙ্গের সমালোচনাছারা কাব্যের গুণাগুণ বিচার
করিতেন। স্মতরাং, অলঙ্কার-শাস্তের অন্ধাসন মানিয়া কবিকে কাব্যরচনা
করিতে হইত। পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় কবির রচনা
হইয়াছে ক্লব্রিম; এই জাতীয় অনেক রচনায় কবির স্বাভাবিক মনোভাব ব্যক্ত
হয় নাই, তিনি কঠোর প্রচেষ্টাছারা খ্যাতিমোহে পাণ্ডিত্যেরই পরিচয়
দিয়াছেন, কবিত্তের নহে। বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দের প্রয়োগের প্রতি তাঁহার
দৃষ্টি নিবদ্ধ, বিষয়বস্তার প্রতি নহে।

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারতবর্ধের দা।হত্যে কাব্য রচিত গুপ্তরাজত্ব—কাব্যের হইয়াছিল স্থপ্রাচীন যুগে ঝথেদে। তৎপর, নানা অবস্থার চরম উন্নতি মধ্য দিয়া কাব্য-ধারা প্রবাহিত হইয়া ক্লাদিক্যাল যুগে, বিশেষতঃ গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

### ম্যাক্স মূলারের Renaissance theory

পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত ম্যাক্স্ম্লার মনে করিতেন যে, অনবরত থীক্,
সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার শক ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণের কলে
সাময়িক বিরতি ও
প্নরভাগন থাঁহীর প্রথম করেক শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা
লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং গুপ্তরাজগণের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যশস্কৃতির
প্নরভ্যথানের সঙ্গে বঙ্গে সাহিত্য পুনজীবিত হইয়াছিল।

# উক্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি

ম্যাকস্মূলারের এই Renaissance theory (রেনেসঁ মতবাদ) সেই

যুগে খুবই সমাদর লাভ করে। কিন্তু, পরবর্তী কালের গবেষণার কলে দেখা

যার, ঐ পণ্ডিতের মত সমর্থনযোগ্য নহে। রুদ্রদামনের

গীর্ণার প্রশন্তি
গীর্ণার প্রশন্তি (Girnar Inscription) প্রায় ১৫০

থ্রীষ্টাব্দেরচিত। ইহাতে কাব্য-কলার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। খ্রীঃ দ্বিতীয়

শতান্দীর অপর একটি প্রশন্তি বাদিও প্রাক্তে রচিত,

নাসিক প্রশন্তি
তথাপি ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কাব্যলক্ষণ বিভ্যমান।

ইহা সিরি পুলুমারির নাসিক প্রশন্তি।

লেথমালার দাক্ষ্য ছাড়িয়া দিলেও, দাহিত্যে এমন নিদর্শন আছে যাহা ছার। ম্যাক্ন্যুলারের মতের ভ্রাস্তি-নির্দন হইতে পারে। ভামহের 'কাব্যা-লঙ্কার'-এর টীকায় নমিসাধু পাণিনির 'পাডাল-বিজয়' কবি পাণিনি নামক মহাকাব্য হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাণিনির 'জাম্বতী-বিজয়' নামক কাব্য হইতে রায়মুকুট 'অমরকোশ'-এর টীকায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন কোশ-মহাভাষাকার পভঞ্জলির সাক্ষ্য—ৰারক্ষচকাব্য ও কাব্যেও পাণিনির নামে শ্লোক দেখা যায়। ১ এঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া বৈয়াকরণ পাণিনিকে লোকসমূহের উদ্বতি মনে করা হইয়া থাকে। অবশ্য এই পাণিনি ও বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না। औ: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি তাঁহার 'মহাভাষ্যে' একটি 'বারক্রচকাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বাতীত তিনি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত বহু শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন।

'সৌন্দরনন্দ' ও 'বৃদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের তুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য। অশ্বঘোষের কাল খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবদী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন সময়ে বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্ণীত হইরাছে। ইহা দ্বারাও ম্যাক্স্ম্লারের মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইতে পারে।

## ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রাকৃত যুগ

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে একটি প্রাকৃত যুগ ছিল এবং পরবর্তী কালে ডাহার আদর্শেই প্রমাণের অভাব সংস্কৃত কাব্য গাড়য়া উঠে। এই মতের সমর্থনে অথগুনীয় কোন যুক্তি বা অবিসংবাদিত কোন প্রমাণ নাই।

১। 'কবীক্রবচনসমূচেয়' ও 'হভাষিতাবলী' এষ্টব্য।

#### শেল

# রহংকথা

## মূল বৃহৎকথার স্বরূপ, রচ্মিতা ও রচনার ইতিহাস

প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা ভূতভাষা বা পৈশাচী প্রাক্তরে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাকৃত গ্রন্থের আলোচনা অপ্রাসন্ধিক মনে

হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত কাব্যের উপর

বৃহৎকথার রচয়িতা ও স্থরপ

গুণাট্য

ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার জন্ম ইহার আলোচনা এন্থলে আবশ্যক। (গুণাঢ্য নামে জনৈক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে, গুণাঢ্য এবং কাতন্ত্রব্যাকরণ-প্রণেতা সর্ববর্মা উভয়েই রাজা

বাহনের প্রিরপাত্ত ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সমরের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার বিষয় লইয়া তাঁহাদের উভয়ের প্রতিদ্বন্দিতা হয়। ইহাতে পরাস্ত হইয়া গুণাঢ্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্য পর্বতে বাস করিতে থাকেন। সেথানে তিনি পৈশাচী ভাষা আরত্ত করিয়া ঐ ভাষার সাত লক্ষ শ্লোকে বিশাল গ্রন্থ 'বৃহৎকথা' রচনা করেন। পরবর্তী কালে 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত তিনটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু, দণ্ডীর সাক্ষ্য हरेट मत्न रम्न, मृल 'तृह९-कथा' 'कथा' ट्यंनीत गणकावा।

## রচনাকাল—পরবর্তী রূপ

মূল প্রাকৃত গ্রন্থটি লুপ্ত। বাণভট্ট ও স্থবন্ধুর গ্রন্থে 'বুহৎকথা'র যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে মনে হয়, ইহা এখীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার রচনাকাল এীষ্টার চতুর্থ শতকের পরে হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, মূল 'বুহৎকথা' খ্রীষ্টীর প্রথম বা দিতীর শতকের রচনা। মূল 'বুহৎকথা'র কাশীরী ও নেপালী বিষয়বস্তু বা তাহার আদিম আকার জানিবার কোন ক্লপ উপান্ন নাই। বর্তমানে ইঁই। অবলম্বনে রচিত কাশ্মীরী ও নেপালী—এই ছুইটি রূপ পাওয়া যার। কাশ্মীরী রূপের ছুইটি গ্রন্থ আছে, ষথা, কেমেন্ত্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' (১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) ও সোমদেবের 'কংগ-সরিৎসাগর' (১০৬৩-৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। বৃধস্বামীর 'বৃহৎকথাল্লোকসংগ্রহে' (খ্রীষ্টাব্দ
অষ্টম ও দশম শতকের মধ্যবর্তী কালে রচিত) নেপালীরপটি পাওয়া যায়।
পূর্বেই বলা হইরাছে, 'বৃহৎকথা'র এই তিনটি বর্তমান রূপই ছলোবদ্ধ পদে
রচিত। এই তিনটি রূপের মধ্যে, 'কথা-সরিৎ-সাগর' স্বাপেক্ষা বিখ্যাত।
কিন্ধ Keith বলেন যে, 'বৃহৎ-কথা-ল্লোক-সংগ্রহ' স্বাপেক্ষা অধিক
মূলাহুগ।

#### উত্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব

'বৃহৎকথা' পরবর্তী কালের বহু শ্রাবাধ্য ও দৃশ্যকাব্যকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিরাছিল। সোমদেবের 'ষশন্তিলকচম্পু', ধনপালের 'ভিলকমঞ্জরী' এবং দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাজে; গাজে, নাট্য-সাহিত্যে 'বৃহৎকথা'র প্রভাব বিজ্ঞমান। 'মেঘদ্তে' কালিদাস 'উদসনকথাকোবিদ্যামবৃদ্ধ'-গণের উল্লেখ করিরাছেন। ভাসের 'স্থাবাসবদ্ধতা' ও প্রভিজ্ঞাবোগন্ধরারণ' নামক নাটক হুইটির উপজীব্য এই কাহিনী। এই সকল প্রমাণ হইতে উদরনের কাহিনীর প্রসার ও খ্যাতি অন্থমের। প্রাচীন কাল হইতেই এই সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল; গুণাঢ্যের কবিপ্রতিভার জন্মই ইহারা সম্ভবতঃ অধিকতর প্রাসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পরবৃত্তী কালে শ্রীহর্ষের 'রত্বাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামক নাট্যগ্রন্থন্ত এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই র্চিত।

#### সতর

# পত্যকাব্য

## পতের রূপ ও পত্তরচনার ইতিহাস

বলিয়াছেন, "ছলোবদ্ধপদং পভান্"—ছলে রচিত পদসমূহের নামই পগু। ভারতীয় সাহিত্যের ইভিহাসে ছন্দোবন্ধ পদ বাহনস্বরূপে পত্তই প্রাচীনতম। স্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋথেদের স্কুগুলি প্রময়। সংহিতাযুগের ঝথেদ অক্সান্ত গ্রন্থেও গতা অপেকা পতোরই প্রাধান্ত দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের প্রসারের যুগে, ব্রাহ্মগগ্রন্থভালতে গভ স্বপ্রভাব উপ নিষদ বিস্তার করিল বটে; কিন্তু উপনিষদে পুনরার পছের প্রভাব পরিস্ফুট। বেদাঙ্গের যুগে দেখা যায় অনেক বেদাক বেদাঙ্গ পত্তে রচিত। এপিক যুগে পত্তই বীরত্বের কাহিনীর বাহন। পুরাণগুলিতেও পত্মেরই প্রাধান্ত। এপিক, পুরাণ ক্লাসিক্যাল যুগে পছা ও গছা উভরপ্রকার কাব্যই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পশুকাব্যই অধিকভন্ন সমাদৃত ও ক্লাসিক্যাল যুগ প্রসিদ্ধ।

## ক্লাসিক্যাল যুগের পত্তকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ ও উৎপত্তিকাল

ক্লাসিক্যাল যুগের পশুকাব্যের শ্রেণীবিভাগ আমরা চতুর্দশ অধ্যারে দেখিরাছি। এই যুগের কাব্য প্রথম কথন রচিত হইল, তাহা আনির্দের । পঞ্চদশ অধ্যারে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পাণিনি ও পতঞ্জলির সাক্ষ্য হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁহাদের কালেও বহু কাব্যগ্রন্থ স্থবিদিত ছিল। কিন্তু, হুর্ভাগ্যক্রমে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যযোষের আবির্ভাব পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

# এই যুগের পত্তকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগ-বিভাগ

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্য বলিতে প্রথমেই কালিদাসের কথা মনে পড়ে। ইহার কারণ, এই যুগে কালিদাস এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যশংপ্রভা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যগুলিকে মান করিয়া দিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যগগনে প্রদীপ্ত কালিদাস-ভাস্করের উদয়ে অপরাপর কবিতারকা দৃষ্টির অগোচর হইরা পডিল। তথাপি কাব্যের ইতিহাসে যে উষাকাল ও অরুণোদয় ছিল এবং কাব্যেব ভাস্বর জ্যোতি যে ক্রমশং ক্ষীন হইরা অন্তমিত হইয়াছিল, এ স্বাভাবিক নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্রক। সর্বসন্মতিক্রমে কালিদাসই এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আমরা তাঁহাকেই কবিগোষ্ঠীর মধ্যমণিস্বরূপ রাথিয়া কাব্যের নিম্লিখিতরূপ যুগবিভাগ করিতে পারি:—

কালিদাসপূর্ব যুগ কালিদাস কালিদাসোত্তর যুগ

## কালিদাস-পূর্ব যুগ

এই যুগের একমাত্র কবি অপ্রঘোষ। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি— ১। বৃদ্ধচরিত, ২। সৌন্দরনন্দ ও ৩। গণ্ডীস্থোত্রগাথা।

'বৃদ্ধচরিত' বৃদ্ধদেবের জীবনকাহিনী অবশ্বনে রচিত। বৈদেশিক
পর্যটক ইসিং (I-tsing)-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা অষ্টাবিংশতি
সর্গেরচিত হইয়াছিল। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় যে
১। বৃদ্ধচরিত
অঞ্বাদ রহিয়াছে, তাহাতেও সর্গসংখ্যা অফুরপ। কিন্তু
অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কৃতকাব্যে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে। ইহাদের মধ্যে শেষ
চারিটি অথঘোষের রচিত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।
অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত মূল 'বৃদ্ধচরিতে'র প্রারম্ভ গৌতমের জন্ম লইয়া এবং
শেষ অশোকের রাজত্ব বর্ণনায়।

'দৌন্দরনন্দ' অষ্টাদশ সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু, বনাত্রেয় প্রাতা নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বে বৃদ্ধদেব কর্তৃক স্বীয় ধর্মে তাঁহার দীক্ষা।

'গণ্ডীন্তোত্রগাথা' গীতিধর্মী। উনত্তিশটি শ্লোকে ইহাতে গণ্ডী র প্রশংসা

। গণ্ডীন্তোত্রগাথা করা হইদ্নাছে।

১ বৌদ্ধগণের বিহারে রক্ষিত কাঁসরবিশেষ (gong).

অশ্বণোষের রচনা পরবর্তী যুগের কবিগণের রচনা অপেক্ষা প্রাঞ্জল।
তাঁহার গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছন্দগতি হৃদয়গ্রাহী।
অগ্রেথায়ের কাব্যসমূহের
সাহিত্যিক বিচার

শর্ষিব জীবনের প্রতি নির্বেদের বর্ণনায়, অশ্বঘোষ
শারদর্শী। 'সৌন্দরনন্দে' নন্দের প্রতি তৎপত্ম স্বন্দরীর অফুরাগ এবং নন্দ কর্তৃক
তাঁহার পরিভ্যাগ পাঠকের চিত্ত বিগলিত করে। 'বৃদ্ধচরিতে' জরা, মৃত্যু ও
ব্যাধির যে প্রাণম্পর্শী চিত্র কবি অক্কিত করিয়াছেন ভাহাতে কবির বর্ণনাশক্তির
পরিচয় পাওয়া যায়। জরার বর্ণনাপ্রসঙ্গে সার্থি গৌতমকে বলিতেছেন:—

রূপশু হত্রী ব্যসনং বলশু

শোকস্ত যোনিনিধনং রতীনাম্।
নাশঃ স্মৃতীনাং রিপুরিন্দ্রিয়াণামেষা জরা নাম যহৈয়ৰ ভগঃ॥ (১)৩০)

[ এই ব্যক্তি যাহা ছারা আক্রান্ত হইরাছে তাহার নাম জরা; ইহা রূপ, বল, শ্বতি ও ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট করে এবং শোক উৎপাদন করে।]

এই সমস্ত করুণ দৃশ্য দর্শনে তরুণ রাজকুমারের মনে যে নির্বেদের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবি অনব্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

চীনদেশীয় পরস্পরাগত ধারণা এই যে, অর্থঘোষ কণিছের সমসাময়িক।
স্মতরাং ইনি ঞী: প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন।
স্মাথঘোষের কালও
পরিচয়
ত্বাধ্বোষ নিজে খুব সম্ভবতঃ হীন্যান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ
ছিলেন। তিনি বৌদ্ধগণের বিশেষ শ্রেদাভাজন।

পছকাব্যের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে অশ্বঘোষের গ্রন্থের পরেই বৌদ্ধগণের
অবদান-সাহিত্যের উল্লেপ করিতে হয়। অবদান-গ্রন্থঅবদান-সাহিত্য
ভলিতে গাথা ও অক্সপ্রকারের কাব্যধর্মী শ্লোক বিভ্যমান।
অধুনালুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' সন্তবতঃ এই যুগের স্প্তি। ইহা প্রধানতঃ গল্পরচনা হইলেও ইহাতে যে স্থানে স্থানে প্রভ্য সন্তিবিষ্ট ছিল,
গঞ্চতন্ত্র
তাহা 'পঞ্চতন্ত্রের' বর্তমান রূপগুলি হইতে প্রভীরমান
হয়। অবদানগ্রন্থের পভগুলির ক্রান্ত 'পঞ্চতন্ত্রের' পভগুলিও উৎকৃষ্ট কাব্যের

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য গদ্যকাব্য-প্রসঙ্গ মন্টব্য।

নিদর্শন নহে; তথাপি পছকাব্যের ইতিহাস হইতে এইগুলিকে বিচ্ছিত্র করা যায় না।

#### কালিদাস

প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণের মতে, সর্বদন্ধতিক্রমে কালিদাসকে ভারতীয় পত্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কবি নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া জীবনী রাথেন নাই। স্নতরাং, তাঁহার জীবনী দম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভিন্ন আমরা বর্তমানে কিছুই জানি না। প্রসিদ্ধি এই যে, তিনি প্রথমে অতিশয় জড়বুদ্ধি ছিলেন। ঘটনাক্রমে, এক স্বশিক্ষিতা রাজকুমারীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই কালিদাসের অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অসম্বতি প্রকাশ করেন। অভিমানী কালিদাস মনোত্ব:থে বনে গিয়া কঠোর তপস্থাধারা কালীদেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া কবিত্বলাভ করেন। একদিন রাত্রিকালে গ্রহে প্রভ্যাবর্তন করিয়া তিনি নিজের উপস্থিতির কথা পত্নীকে জানাইলেন এবং বলিলেন-অন্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষ: ; অর্থাৎ, বিশেষ কিছু কথা আছে। মূর্থ স্বামীর মুথে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনিয়া রাজকুমারী সর্ত করিলেন যে, কালিদাস যদি উক্ত বাক্যের প্রতিটি শব্দ দিয়া আরম্ভ করিয়া এক একটি পৃথক্ কাব্য রচনা করার প্রতিশ্রতি দেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীকে গৃহে প্রবেশাধিকার দিবেন। কালিদাস স্বীকৃত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি অফুসারে কাব্যরচনার প্রবৃত্ত হইলেন। 'অন্তি' শব্দে 'কুমারসন্তব' কাব্যের আরম্ভ, ষথা—অস্তাতরস্থাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি। 'কশ্চিৎ' শব্দ 'মেছদুভেরু' আদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে—কশ্চিৎকাস্তা-বিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎ ইত্যাদি। "বাগর্থাবিব সংপ্রক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তরে"—'রঘুবংশ' কাব্যের ইহাই প্রথম শ্লোকের আছ চরণ; স্বতরাং 'বাক' পদ দিরা ইহার আরম্ভ। 'বিশেষ' পদে আরম্ভ কোন কাব্য নাই। এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসী বাক্তিরা মনে করেন যে, এইরূপ কোন কাব্যও ছিল, কিন্তু উহা কালক্রমে লুপ্ত হইরা গিরাছে। অপর একটি কিংবদম্ভী অমুদারে কালিদাস সিংহলরাজ

কুমারদানের বন্ধ ছিটেল্ন এবং তিনি সিংহলেই এক বারবনিতার গৃহে নিহত হইয়াছিলেন্।

কালিদানের জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

কালিদাসের কালও এখন পর্যস্ত নিঃসল্লেহে নির্ণীত কালিদাসের কাল হয় নাই।

তিকবি 'মালবিকাগ্রিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকারগণের
নামোল্লেখ করিতে গিয়া ভাসের নাম করিয়াছেন। ইহা
ভাসের উল্লেখ
হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি ভাসের পরবর্তী। কিন্তু
ভাসের কালই এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিতে পারা যায় নাই;
স্থাতরাং ইহা হইতে কালিদাসের সময় নির্ণয় করা যায়
না। শুআইহোল প্রশন্তি (Aihole Inscription) তে
নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে:—

যেনাযোজিনবেশ্ম স্থিরমর্থবিধে বিবেকিনা জিনবেশ্ম। বিজয়তাং রবিকীর্ভি: কবিতাপ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ভি:॥

এই নিপি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে কালিদাসের উল্লেখ থাকার এইটুকু ব্ঝা গেল যে, তিনি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী লোক, কিন্তু কত পূর্বে তাহা ব্ঝিবার কোন উপায় নাই।

কালিদাদের কাল সম্বন্ধে স্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মতগুলি নিম্নলিখিত-রূপ:—

বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্ব সম্বন্ধে কিম্বদস্ভী ভারতবর্ধে অবিদিত। এই সম্বন্ধে 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থে নিম্নোদ্ধত শ্লোকটি আছে:—

ধন্বস্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টবটকর্পরকালিদাসা:। থ্যাতো বরাহমিহিরো নূপভে: সভায়াং রত্নানি বৈ বরক্চিন্ব বিক্রমস্ত ॥ ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, কালিদাস 'বিক্রমাদিতা' উপাধিধারী গুপ্তরাজ দিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। এই রাজার রাজহ্বলাল ওচ্-৪১৫ খ্রীষ্টান্দ। স্মৃতরাং, ইহাই কালিদাসের কাল। 'বিক্রমাদিতা' উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালিদাসের কাব্যে যে জীবনযাত্রা প্রতিক্লিত হইয়াছে খ্রীষ্টান্দ তাহা সহজ, স্মৃদ্রন্দ্রগৃতি ও উচ্চ সংস্কৃতির পরিচায়ক। বিভাগিদ অবস্থা গুপ্তরাজগণের স্থাসনেই সন্তবপর হইয়াছিল। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজার 'বিক্রমাদিতা' উপাধি থাকা হেতু এবং নবরত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকার এই মত নির্বিচারে গ্রাহ্য নহে।

- (২) বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত কালিদাসের নাম লোকপরম্পরার 
  যুক্ত থাকার, কাহারও কাহারও মতে কবি সেই
  গ্রীঃ গুঃ ৫৭ অন্ধ

  বিক্রমদানিত্যের সমসামন্ত্রিক ছিলেন যিনি গ্রীঃ পুঃ ৫৭ অন্ধে
  বিক্রমদাবৎ প্রবর্তন করেন।
- (৩) এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত পদক (Bhita Medallion) এ

  যে চিত্রটি অঙ্কিত আছে, তাহার সঙ্গে, কোন কোন
  ভিটা পদক

  শীঃ পৃঃ ২য় শতক

  দৃশ্রটির যথেষ্ট সাদৃশ্র আছে। পদকটি শুঙ্গবংশের রাজত্বকালের, অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ১৮৫-৭৩ অব্দের মধ্যে কোন সময়ের। স্থতরাং,
  কালিদাস নিশ্চয়ই ইহার পূর্বেকার কবি।
- (৪) 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের ভরতবাক্য' হইতে কেহ কেহ মনে রাজা অগ্নিমিত্রের করেন, কবি রাজা অগ্নিমিত্রের সম্পাম্যারিক। এই সম্কালীন - ব্যাজার রাজত্বকাল খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দী।

১। জং মে প্রদাদস্মৃথী ভব দেবী নিত্য-মেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ। আশাস্তমজ্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং সংপদ্যতে ন ৰলু গোগুরি নাগ্রিমিত্রে॥

(৫) 'রঘুবংশের' চতুর্থ সর্গে রঘুকর্তৃক হুণবিজয় স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হুণগণের পরাজ্যেরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। স্কন্দগুপ্তের রাজ্যুকাল ৪৫৫-৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ;
স্তরাং, কালিদাস ইহার পরবর্তী কালের বা সমকালীন
স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী বা
কবি। কালিদাসকে শুপ্ত আমলের মনে করার আরও
সমকালান
—গ্রীঃ বম শতক কতক যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ
বলেন, 'কুমারসম্ভব' গুপ্তরাজ্ঞ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্ত

কালিদাসের প্রাসন্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—(১) রঘুবংশ, (২) কুমারসম্ভব ও কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ (০) মেঘদ্ত ।

'রঘুবংশ' উনবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্ত সংক্ষেপে এইরূপ। हेक्कोकू वर्राभन्न नाष्ट्रा मिलील जलवान् ७ छनवान्; किन्न निःमस्रान विश्वा রাজার বড় তঃথ। বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁহার আশ্রমের (১) রঘুবংশ দেবতাম্বরূপা গাভী নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়া তিনি পুত্র-লাভের বর সেই গাভীর নিকট হইতে পাইলেন। দিলীপের পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম রাথা হইল রঘু। কিছুকাল পরে, দিলীপের ঈপ্সিত অথমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র কর্তৃক অপহাত হয়। ফলে ঐ অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত ইল্রের যুদ্ধ হয় এবং রঘু পরাস্ত হন। কালক্রমে রঘুরাজা হইয়া দিথিজয় करतम ७ विश्व विश्व पञ्च मण्यन करतम। त्रपूत भूव व्यव शोवनश्राश शहेल, বিদর্ভরাজ ভৌজের অমুরোধে রঘু অভকে ভোজের ভগ্নী ইন্মতীর স্বয়ংবর সভার যোগ দিবার জন্ম আদেশ দেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ यथाकार्त मिःशामान चारतार्ग कतिरामा। ठाँशात भूव ममत्रथ। ममत्ररथत পুত্র রাম। রামের সীতা-পরিণয়, বনগমন, রাবণবধ, তৎপর অযোধ্যার প্রত্যাবর্তন ও সীতার বনবাস, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি; সীতার পাতালপ্রবেশ, রামের পরলোকগমন, কুশের রাজ্যভারগ্রহণ, কুশের পর তৎপুত অতিথির রাজত্ব, অতিথির পর ক্রমে একবিংশতি রাজার রাজত্ব, একবিংশতিতম রাজা স্থদর্শনের বনগমনের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্ণের রাজ্ত, অগ্নিবর্ণের ব্যসন-পরায়ণতা ও মৃত্যু, তাঁহার অন্ত:সত্তা পত্নীর রাজ্যশাসন—এই সমস্ত ঘটনা একাদশ হইতে শেষ পর্যস্ত সর্গগুলির বর্ণনীর বিষর।

'কুমারসম্ভব' সপ্তদেশ সর্গে রচিত হইলেও পণ্ডিতগণের মডে
ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাসের
রচনা নহে। এই মত প্রধানতঃ নিম্নলিধিত যুক্তিগুলির
উপরে প্রভিষ্টিত:—

- (ক) ৯ম হইতে ১৭শ সর্গের উপর মল্লিনাথ-রচিত টীকা নাই।
- (থ) পরবর্তী আলকারিকগণ 'কুমারসম্ভব' হইতে যে সকল শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিরাছেন, ঐগুলির সবই ৯ম সর্গের পূর্ববর্তী সর্গসমূহ হইতে উদ্ধৃত।
- (গ) ৯ম-১৭শ সর্গের ভাষা ও রচনাশৈলী পূর্ববর্তী সর্গগুলির তুলনার নিক্ষতব্য ।

নগাধিরাজ হিমালয়ের চমৎকার বর্ণনা দারা এই কাব্যের প্রারম্ভ। দেবদেব শিব ধ্যানময়। নগেল্রনন্দিনী উমা শিবের পরিচর্যারতা। এদিকে তারকাম্পরের উৎশীড়নে দেবকুল আকুল। তাঁহারা স্থির করিলেন, একমাত্র উপায় শিবের সহিত উমার পরিণয় ঘটান। এই দম্পতার যে পুত্র জন্মিবেন, তিনিই ইইবেন ভবিয়তে দেবগণের ত্রাভা। কিন্তু, মহাধোগী শিবের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মান যায় কি করিয়া? দেবগণের অম্পরোধে কামদেব এই ছংসাধ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তাঁহার রোষানলে মদন ভশ্মীভূত হইলেন। বিলাপরতা রতি দেহভাগে ক্রতসঙ্গরা, কিন্তু দৈববাণী কর্তৃক পতির সহিত পুনর্মিলনে আশ্বা মদন-পত্নী বিরতা হইলেন। কামদেবের এই পরিণতি দেখিয়া উমা রপলাবণ্যে শিবকে মুগ্ধ করিবার প্রশাস ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যার আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগীল্রেরও মন টলিল, কিন্তু উমার ভক্তিকে একবার পরীক্ষা না করিয়া তিনি উমাকে গ্রহণ করিলেন না। শিব পরীক্ষার উত্তীণা উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের পুত্রপ্রাপ্তি হইল; এই পুত্রই কাত্তিকেয় এবং ইনিই দেবারি তারকাম্বরের নিধনকর্তা।

(৩) মেঘদূত 'মেঘদূত' তৃইভাগে রচিত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ।
প্রভূর অভিশাপে এক বংসরের জন্ত যক্ষ। রামগিরির আশ্রমে নির্বাসিত
এবং স্থার অলকাপুরাবাসিনী প্রিয়ার বিরহে কাতর। বর্ষাগমে মেঘদর্শনে

#### সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক<u>া</u>

আকুলতর যক্ষ কামোন্মাদবশতঃ অচেতন মেঘকেই প্রিরার নিকট দৃত স্বরূপে প্রেরণ করিতে উন্থত। তাই তিনি মেঘকে সম্বোধন করিরা অলকার ধাইবার পথঘাট তাহাকে বলিয়া দিতেছেন। এথানেই পূর্বমেঘের সমাপ্তি।

স্থরম্য অলকাপুরীর ও ফকগৃহের বিচিত্র বর্ণনা, ফকপ্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা এবং ফকপ্রেরিত করুণ বার্তা উত্তর্মেদের বিষয়বস্তা।

উক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটি ব্যতীত আরো প্রায় কুড়িটিই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ কালিদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। কালিদাস সন্ধিন্ধ রচনাবলী ইহাদের রচন্নিতা কিনা, সেই বিষয়ে পণ্ডিভগণ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এই সন্দিগ্ধ রচনাগুলির মধ্যে নিম্নলিধিত কয়টি সুবিদিত:—

- (১) নলোদয়,
- (২) রাক্ষস-কাব্য,
- (৩) ঋতুসংহার,
- (৪) পুষ্পবাণবিলাস,
- (৫) শৃঙ্গারভিলক,
- (৬) শৃঙ্গাররসাষ্টক।

দেশীয় এবং বৈদেশিক সমালোচকগণের মতে কালিদাস ভারতের
শাহিত্যিক বিচার

যে উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার ত্ই একটি
নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে:—

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্টিকাধিষ্টিতকালিদাসা। দেশীয় মত অ্যাপি ভত্ত লাকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব॥

প্রাচীন কালে কবিগণের গণনা প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে কালিদাসের নাম রক্ষিত হইয়াছিল। আজ পর্যস্ত কেহ তাঁহার সমকক্ষ কবি না হওয়ায় অনামিকা অঙ্গুলির নামটি দার্থক হইয়াছে।

বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃত্তবতী শ্রীকালিদাসং বরম্

বিদর্ভী কবিতা নিজে কালিদাসকে পতিতে বরণ করিয়াছিলেন।

জার্মানদেশের স্থপণ্ডিত ও কাব্যরসিক হামবোল্ড ব্র বিদেশিক মত (Humboldt) কালিদাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশংসোক্তি করিয়াছিলেন—

<sup>3!</sup> AZN-History of Sanskrit Literature—S. K. De, p. 121.

"Kālidāsa.....is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the minds of lovers. Tenderness in the expression of feelings and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations".

আমাদের আলোচনা করা আবশুক, কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি।
তাঁহার যে কয়থানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা আমরা পূর্বে
কারণ
করিয়াছি, তাহার কোনটিতেই বিষয়বস্তর নির্বাচনে তিনি
বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। প্রচলিত
পুরাকাহিনীই তাঁহার 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'এর উপজীব্য। এক
'মেঘদ্ভ' কাব্যের বিষয়টি অনেক পরিমাণে কবিকল্লিড, যদিও সম্ভবতঃ
'কামবিলাপ জাতক' বা 'রামায়ণ'এ বর্ণিত অপহত সীতার শোকে রামের
আকুলতা কবির কল্পনার সহায়ক হইয়াছিল।

মহাকাব্য ত্ইটির বিষয়বস্তর নির্বাচনের কারণ সন্তবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ধাসন এবং সেই যুগের সাহিত্যরসপিপাস্থ ব্যক্তিগণের কচি, কবির কলনাদৈন্ত নহে। প্রসিদ্ধ কাহিনাই মহাকাব্যের উপজ্ঞীব্য—এই অন্থশাসনের নিয়ন্ত্রণ কালিদাসের পক্ষে সেই যুগে লজ্মন করা সন্তবপর হয় নাই। তবে এবিষয়ে লক্ষ্য রাধা উচিত যে, পুরাকাহিনীর জীর্ণকল্পালের উপর যে রপটি আমরা পাইতেছি তাহা এই মহাকবির প্রতিভার নিকট ঝণী। 'রঘুবংশে' কবির প্রাকৃতিক বর্ণনাশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রেরাদশ সর্গে গঙ্গাযম্নার সঙ্গমন্থলের বর্ণনা তাহার একটি নিদর্শন। সাদা ও নীল জলের মিশ্রণকে কালিদাস তুলিত করিয়াছেন নীলপদ্মর্থচিত খেতপদ্মের সঙ্গে, কৃষ্ণসর্পভ্ষিত শিবের ভস্মাবৃত শুল্র দেহের সঙ্গে, একত্রগ্রথিত ইল্রনীলমণি ও মুক্তার মালার সঙ্গে। 'কুমারসভ্রে'র প্রথম সর্গে গিরিরাজ হিমালয়ের যে রপটি কবিলেথনী হইতে ফুটিরা উঠিয়াছে, তাহা সত্যই মনোরম। কালিদাসের প্রেমের চিত্রগুলি বড় করণ। 'রঘুবংশের' চতুর্দশ সর্গে সীতার বিরহে রামের অবস্থা মর্মস্পর্শী। গৃহ হইতে নির্বাসিতা সীতাকে তিনি এক মুহুর্তের জন্যও স্বন্ধ হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বিরহবিধুর রামের প্রেমিকচিত্তকে

কবি বর্ণনা করিরাছেন,—"অয়োছনেনার ইবাভিতপ্তম্ বৈদেহীবন্ধোর্ছ দরং বিদদ্ধে"—তপ্ত লোহে যেন হাতুড়ির আখাত পড়িল। 'মেঘদ্তে' প্রিয়াবিরহে যক্ষের কি উদ্বেগ, মিলনের জন্ম কি উৎকণ্ঠা। সহ্বদর কবির চিত্ত তির্যক্জাতির উপরেও প্রেমের প্রভাব লক্ষ্য করিরাছে। 'কুমারসম্ভবে' কবি বলিরাছেন—

মধু দ্বিরেক্ষঃ কুস্থমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামন্থবর্তমানঃ।

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকগুরত ক্ষণারঃ॥ (৩)৩৬)

[প্রিয়ার অন্থগমন করিয়া ভ্রমর তাহার সহিত একই কুস্থম পাত্রে মধুপান করিল; রুঞ্সার শঙ্ক্ষারা স্পর্শনিমীলিতনেতা মৃগীর গাত্রকভূষন করিল।]

কালিদাসের ভাষা সরল ও সরস। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, স্লোকগুলি যেন কবির প্রশ্নাপ্রস্তুত নয়, স্বতঃস্তুত। পরবর্তী যুগে কোন কোন কবির রচনার পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের যে সচেতন প্রশ্নাস দেখা যায়, কালিদাসের রচনার ভাহা নাই। অলঙ্কারপ্রযোগে কবির নিপুণতা যথেষ্ট; বিশেষতঃ উপমালঙ্কারে তিনি অদ্বিতীয়। তাই যুগ যুগ ধরিয়া 'উপমা কালিদাসস্তু' এই ত্ইটি শব্দেই কবিপ্রতিভার প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্য ছন্দোবৈচিত্রেয়ে পাঠকের চিত্তকে মৃগ্ধ করিয়া রাখে। 'মেবদ্তে' যক্ষের বিরহিরিষ্টতা বোধ হয় মন্দাক্রান্তা ভিন্ন অন্ত কোন ছন্দে এমন প্রাণস্পর্শী হইত না।

কালিদাসের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল এবং উহাদের বঙ্গান্ধবাদ দেওয়া গেল।

রাবণবধের পরে লঙ্কা হইতে সীতাসহ আকাশমার্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-কালে সীতার নিকট রাম সেতৃবন্ধের বর্ণনা করিতেছেন:—

> বৈদেহি পশ্যামলয়াবিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বরাশিম্। ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসমম্

> > আকাশমাবিষ্ণভচারতারম্॥ (রঘু ১৩।২)

তিরি জান কি, ছারাপথের ছারা বিভক্ত মনোরম তারকাযুক্ত নির্মণ শারদগগনের স্থায় আমার সেতুছারা বিভক্ত মলয়পর্যস্ত প্রসারী সফেন সম্দ্রকে অবলোকন কর।

উপমার একটি চমৎকার নিদর্শন ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত নিমোদ্ধত শ্লোকটি:—

> সঞ্চারিণী দীপশিথেব রাত্রো যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥

> > (রঘু—৬।৬৭)

িনিশাকালে চলস্ক দীপশিখার ক্সায় পতিবরণার্থিনী সেই কন্সা (ইন্দুমতী) যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই সেই রাজা রাজমার্গস্থ অট্টালিকার ক্যায় নিপ্পত হইয়া পড়িলেন।

প্রিয়ার নিকট মেঘের মাধ্যমে যক্ষ-প্রেরিত সন্দেশের মধ্যে নিম্লিথিত স্লোকটি অক্তম:—

শ্রামাম্বন্ধ চকিতহরিণীপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতং বজুচ্ছারাং শশিনি শিথিনাং বর্হভারেষ্ কেশান্। উৎপশ্রামি প্রতন্ত্র্যু নদীবীচিষ্ জ্রবিশাসান্ হত্তৈকস্থং কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্রমন্তি॥

(উত্তরমেঘ—১০৯)

িওগো চণ্ডী, আমি প্রিরঙ্গুলতার ভোমার অঞ্চের, ত্রন্তমূরীর অক্ষিসঞ্চালনে তোমার দৃষ্টিপাতের, শশাকে তোমার মুখচ্ছবির, ময়্রপুচ্ছে তোমার কেশের, এবং ক্ষীণ নদীতরকে তোমার জবিলাসের সাদৃশ্য দেখিতে পাই; কিন্তু, হার, কোন এক স্থানে তোমার (সর্বাঙ্গের) সাদৃশ্য নাই।

## কালিদাসোত্তর যুগ

এই যুগের পভকাব্যগুলিকে মোটাম্টি তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যার; যথা—

- (ক) শতক,
- (খ) মহাকাব্য।

#### (ক) **শতক**

'অমরুশতক' একথানি বিখ্যাত শতক-কাব্য।

'শতক' শব্দের অর্থ একশত শ্লোকের সমষ্টি। এই ধরণের কাব্যে সাধারণত একজনের রচিত একশতটি পরস্পার্নিরপেক্ষ শ্লোক থাকে। ভবে, কোন কোন কোন কেত্রে, গ্লোকসংখ্যা এক শতের কম-বেশীও থাকে। অমক্রর শতকের অন্তত চারিটি রপ বর্তমানে পাওয়া যায়; ইহাদের শ্লোকসংখ্যা ৯৬ হইতে ১১৫, সবগুলি রূপেই সাধারণ (common) শ্লোকসংখ্যা ৫১।

এই কাব্য শৃঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকের সমষ্টি। প্রেমিক-প্রেমিকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বর্ণনা শ্লোকগুলিতে আছে।

ইহার রচরিতা অমরুর কাল সম্বন্ধে অনুমানমাত্র সম্ভবপর। আলক্ষারিক আনন্দবর্ধন খ্রীষ্টায় নবম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অমরুর অমরুর কাল উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং, অমরু আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী। কেহ' কেহ তাঁহাকে ভর্ত্রির পরবর্তী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু, এই সম্বন্ধে কোন অধগুনীয় যুক্তি নাই।

অমরুর ভাষা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছলগতি। ছলোবৈচিত্র্য কাব্যথানিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

ভর্ত্রির 'শৃঙ্গারশতক' স্থপ্রনিদ্ধ কাব্য। 'নীতিশতক'ও 'বৈরাগ্যশতক'
ভর্ত্রি
নামে অপর তৃইপানি কাব্যও লোকপরম্পরাম ভর্ত্রি১। শৃঙ্গারশতক
২। নীতিশতক রচিত বলিয়া মনে করা হয়।

৷ বৈরাগাশতক

'শৃঙ্গারশতক' প্রেম ও তাহার পরিণতি লইরা রচিত। ইহাতে প্রেমের স্তরপরম্পরা ও প্রেমজনিত স্থাধের কথা কবি বলিয়াছেন; কিন্তু সমগ্র কাব্যটিতে প্রেমের ব্যর্থভা ও অসারতার স্বরটি ধ্বনিও হইরা উঠিয়াছে।

'নীতি' ও 'বৈরাগ্যশতকে' কবি পার্থিব স্থথ ও প্রেমের নিন্দা করিয়াছেন। ভর্ত্হরির কাব্যগুলিতে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গভীর অমুভূতির পরিচর পাওয়া যায়; কিন্তু অমক্রর কাব্যের তুলনার ইহাদের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী নিরুষ্টতর মনে হয়। 'নীতি'- ও 'বৈরাগ্যশতকে' বান্তব জীবন সম্বন্ধে পাঠক অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন।

ভূ<u>র্বহরির র</u>চনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁচার ভিনটি শতক হইতে কয়েকটি শ্লোক নিমে উদ্ধত হইল :—

> ন্নং হি কবিবরা বিপরীত্বাচো বে নিত্যমাত্রবলা ইতি কামিনীস্তাঃ। যাভিবিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
> শক্রাদয়োহপি বিজিতাস্ববলাঃ কথং তাঃ॥

( শৃঙ্গারশতক - ১০ )

[ দেই কবিশ্রেষ্ঠগণ অবশুই বিপরীত কথা বলেন, ধাঁহারা সর্বদা রমণীগণকে অবলা বলেন; যৎকর্তৃক চটুল দৃষ্টিপাতদ্বারা ইন্দ্রাদি (দেবগণ)-ও বিজিত হন, তাঁহারা কিরপে অবলা হইবেন ? ]

মনসি বচসি কাষে পুণ্যপীয্বপূর্ণাস্থিভ্বনমূপকারশ্রেণীভিঃ প্রীণমন্তঃ।
পরগুণপ্রমাণ্ন্ পর্বতীক্বত্য নিতাং
নিজহদি বিক্সন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥

( নীডিশতক-- 1• )

ি এইরূপ সজ্জন কয়জন আছেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণাবান্, থাঁহারা উপকারপরস্পরাধারা ত্রিভূবনকে আনন্দিত করেন এবং সর্বদা অনুপরিমিত পরগুণকেও পর্বতের ক্যায় জ্ঞান করিয়া নিজেদের চিত্তে আনন্দ অন্তুভব করেন।

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোহপি গলিডঃ

সমানা: স্বর্ধাতা: সপদি স্থন্তদো জীবিতসমা:।
শনৈর্ধস্থ্যানং ঘনতিমিরক্তদ্ধে চ নরনে

অহো হুষ্ট: কায়ন্তদপি মরণাপায়চকিত:॥

( বৈরাগ্যশতক-- ১ )

[ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, পুরুষ বলিয়া যে গৌরব তাহা নষ্ট হইয়াছে, প্রাণসম ও সমবয়য় মিত্রগণ সম্প্রতি অর্গত হইয়াছেন, যায়র সাহায্যে ধীরে ধীরে উত্থান করিতে হয়, অক্ষিযুগণ দৃষ্টিশক্তিহীন; তথাপি তুষ্ট দেহ মৃত্যুত্তয়ে ভীত।]

এই ভর্ত্হরি ও 'বাক্যপদীর'-রচিরতা ভর্ত্হরি অভিন্ন কি না সেই
এই ভর্ত্হরি কি
'বাক্যপদীর'-রচিরতা? ইসিং-এর বিবরণ অন্থযায়ী বৈরাকরণ ভর্ত্হরি ৬৫১
বৈরাকরণ ভর্ত্হরির
গ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সমরে প্রলোকগমন
কাল

উল্লিখিত শতককাব্যগুলি ছাড়াও ভক্তিমূলক শতক এই যুগে রচিত ভক্তিমূলক শতক হইয়াছিল। এই জাতীয় কাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) বাণভট্টের বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' ও ময়ুর কবির 'সুর্যশতক'। 'চণ্ডীশতক' এই ধরণের কাবাগুলিতে উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই; কিন্তু, (২) ময়ুরের স্ম্র্যশতক' কাব্যের ভঙ্গীতে দেবদেবীর স্তোত্ররচনায় ইহারা একটা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপের পরিচয় বহন করিতেছে।

বাণভট্টের জীবনী ও কাল সহয়ে গছকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইরাছে। প্রসিদ্ধি এই যে, ময়ুর বাণের স্থায় রাজা হর্ষের সভাপণ্ডিত ও বাণের প্রভিদ্দী সা।হত্যিক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাণের শশুর বা শ্রালক ছিলেন, এবং 'স্র্শতক' রচনা করিয়া তিনি কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

(খ): **মহাকাব্য** প্রমিষ **এই যুগের মহাকাব্যপ্রণেতা।** 

ভারবির 'কিরাতার্জনীয়' ভারতীয় স্থধীসমাজে সমাদৃত। ক্রোতার্জ্নীয়'
ইহা অষ্টাদৃশ সর্গে রচিত।

ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ:---

় যুধিষ্টির কর্তৃক নিযুক্ত চর ছর্মোধন সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বৈতবনে উহা জ্ঞাপন করিতে আগত। তেজস্বিনী দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে ছর্মোধনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রদীপ্ত ভাষায় উৎসাহিত

১। जहामन व्यथात प्रहेवा।

করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ভীম তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। স্থিতধী যুধিষ্টির সন্মত হইতেছেন না। ব্যাসদেবের উপদেশে অর্জুন, তুর্যোধনের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কামনার, ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্থা করিয়া ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন। মুনির ছদ্মবেশে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞার প্রীতিলাভ করেন এবং শিবের আরাধনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন। অর্জুন শিবের উদ্দেশ্যে তপস্থারত থাকিলে এক বন্ধবরাহ তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। এই বরাহ শিব ও অর্জুনের বাণে যুগ্পং বিদ্ধ হইলে অর্জুন নিজের শরটি আনিতে অগ্রসর হইলেন এবং এক কিরাত তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, ঐ শর তাহার প্রভুর। ফলে, শিবের অ্রুচরগণের ও পরে শিব ও স্কলের সহিত অর্জুনের তুম্ল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হইলোন বটে, কিন্তু শিব তাঁহার বারত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত পাশুপ্ত অন্ধ দান করিলেন।

'মহাভারতে'র বনপর্ব হইতে কবি মূল আখ্যানটি লইয়াছেন। আখ্যানটি বিক্তু না করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অনেক সাহিত্যিক বিচাব ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ও ঘটনাবিক্যাসে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিন, শরৎকাল ও হিমালয় প্রভৃতির বাস্তব রূপের বর্ণনায় ভারবি কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিরাছেন।) মৃদ্ধের বর্ণনাটিও হৃদরগ্রাহী। অর্থগৌরবের **জন্ম** ভারবির খ্যাতি ঘুর্গঘুরান্তরব্যাপী। তবে, তাঁহার ভাবের গৌরব উপলব্ধি করিতে হইলে ভাষার কঠোর আবরণ ভেদ করিতে পাঠকের বহু শ্রম করিতে হর। ভাই সমালোচক বলিয়াছেন—নাব্লিকেলফলদন্ধিতং বচো ভারবেঃ; অর্থাৎ, ভারবির ভাষা নারিকেল ফলের ক্রায়। কাহারও সহিত অপরের তুলনা প্রায়ই প্রীতিকর হয় না। কিন্তু, তথাপি কালিদাসের সহিত ভারবির একটি जुनना মনে चछ:हे উদিত হয়। कानिमांन चलांवकवि, लांतवि द्यन कष्ट করিয়া কবিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ভারবির কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের একটা প্রয়াস পরিফুট। 'কিরাডার্জুনীয়ে'র পঞ্চদশ সর্গে গোমৃত্রিকাবন্ধ, সর্বতোভক্র ও অর্ধভ্রমক প্রভৃতি চিত্রবন্ধ ইহার নিদর্শন। নিমোদ্ধত লোকটিতে শুধু ন-কারের প্রয়োগও প্রদাস-প্রস্ত :---

## न नानकृत्वा कृत्वा <u>ना नाना नानानना नक्</u>रा

स्रारेश्राम नश्राम् नात्नाश्राध्यक्ष । ( कियाजार्जनीय-> e1>8)

[যে নীচব্যক্তি কর্তৃক আহত হয়, সে মান্থ্য নয়; ওহে বহুরূপী, যে নীচব্যক্তিকে আহত করে, সে মান্থ্য নয়; যে আহত সে আহত নয়, যদি তাহার প্রভূ আহত না হয়; যে অতিশয় আহত, তাহাকে যে আঘাত করে সে দোষমুক্ত নয়।

এই কাব্যের প্রতি সর্গের অন্ত্যন্নোকে 'লক্ষ্মী' শক্তের প্রয়োগ ভারবির প্রয়াস-সাধ্য রচনারই প্রমাণ।

৬৩৪ ঐষ্টাব্দের আইহোল লিপিতে (Aihole ভারবির কাল

Inscription) ভারবির উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, তিনি
এই সময়ের পূর্ববর্তী লেখক।

ভটির 'রাবণবধ' বা 'ভটিকাবা' এই যুগের অপর
ভটির ভটিকাবা এই বাবের অপর
একথানি বিখ্যাত কাব্য। ইহা ঘাবিংশতি সর্গে রচিত।
লঙ্কা হইতে প্রভ্যাবর্তনের পরে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যস্ত 'রামায়ণে'র
কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তা। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণকাব্য
হিসাবেই ইহার রচনা। সেইজন্ম এই কাব্যের চারিটি ভাগ—

- একীর্ণ কাণ্ড—বিবিধ বিষয়ক উদাহরণ।
   (সর্গ ১—৫)
- ২। অধিকারকাণ্ড

   — ব্যাকরণের অধিকার স্ত্রসম্থের উদাহরণ।

   (সর্ব ৬—৯)
- ৩। প্রসয়কাণ্ড—অলকারসম্হের উদাহরণ।
   (সর্গ ১•—১৩)
- ৪। তিভন্ত কাণ্ড—তিভন্ত পদসম্হের উদাহরণ।
   (সর্গ ১৪—২২)

এই কাব্যটি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন— ইংগ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ধ পাঠকের পক্ষে প্রদীপস্বরূপ, কিন্তু ঐ শাস্ত্রবিমূধ ব্যক্তির নিকট অন্ধের হাতে দর্শণের স্থায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই কাব্য ব্যাথ্যার সাহায্য ছাড়া ছুর্বোধ্য। তাষার কাঠিক সত্ত্বেও ইহা অবশ্যসাহিত্যিক বিচার
স্বীকার্য যে, ভট্টি যে উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন,
সে উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ ব্যাকরণশাস্ত্র ও জটিল অলক্ষারশাস্ত্র কাব্যের
মাধ্যমে শিক্ষা দিবার এই প্রস্তাসে শিক্ষার্থীর পথ স্রগম হইয়াছে। পাণ্ডিভ্যের
সঙ্গে কবিত্বের এইরূপ সংমিশ্রণ সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। দিতীয়
সর্গের শর্ছর্ণন তাঁহার কবিত্ত্বগের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নিমোদ্ধত শ্লোক ছুইটি প্রাক্তিক দৃশ্যের এবং জীবজন্তর উপর প্রকৃতির প্রভাবের বর্ণনায় ভট্টির নৈপুণ্যের পরিচায়ক:—

> নিশাতৃষারৈর্নয়নামৃকল্পেঃ পত্রাস্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ। উপারুরোদেব নদৎপত্রঃ কুমুছতীং তীরতরুর্দিনাদে ॥ ( ২।৪ )

প্রভাতে জলাশয়ের তীরস্থিত পাদপের পত্রপ্রাস্ত ইইতে স্বচ্ছ শিশির-বিন্দু পড়িতেছিল এবং উহাতে বিহলকুল ক্জন করিতেছিল; মনে, হইল থেন নৈশ শিশিরবিন্দুপাতের ছলে পাদপ কুমুদিনীর প্রতি (সহাত্বভৃতিবশত) রোদন করিতেছিল।

> দত্তাবধানং মধুলে। হগীতে প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংস্থঃ। আকণ্যন্ত্রকহংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মুগাবিৎ॥ (২।৭)

ব্যাধ মৃগবধে ইচ্ছুক, ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণে মৃগ্ধ মৃগ নিশ্চল নিম্পন্দ; ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত হংসের মধুর কাকলী শ্রবণে অন্তমনস্ক হইয়া স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ দিলেন না।

ভটির ক্লিষ্ট রচনার একটি নিদর্শন নিমে উদ্ধত হইল; ইহাতে একরূপ করেকটি পদ বিভিন্ন অর্থে চারিটি চরণেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

> বভৌ মরুত্বান্ বি-রুতঃ স-মুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিরুতঃ স-মুদ্রঃ। বভৌ মরুত্বান্ বিরুতঃ সমুদ্রঃ॥ (ভট্টিকাব্য ১০।১৯).

১। ভট্টিকাবা--- ২২।৩৩

२। ঐ — २२।७8

[বিবিধকার্যকারী, গৃহীতালঙ্কার প্রন্নন্দন (গগনে) বিরাজিত হইল। উপজ্রত ইন্দ্র প্রিয় হন্মানের সহিত প্রীত হইলেন, সমৃদ্র বায়ুবের্গে আন্দোলিত হইল এবং জলধর বায়ুবার। চালিত হইয়া সাগরের ন্যায় প্রতিভাত হইল।]

ভিটি শক্টি ভর্ত্শব্দের প্রাক্কত রূপ বলিয়া কেছ কেছ মনে করেন
এই ভটি ও 'বাক্যপদীয়'-প্রণেতা ভর্ত্ছরি অভিন্ন। ভটি
ভটির জীবনী ও কাল
তাঁহার কাব্যে লিখিয়াছেন (২২।৩৫) যে তিনি শ্রীধরসেনশাসিত বলভীতে ইহা রচনা করিয়াছেন। বলভীতে এই নামে চারিজন
রাজা মোটাম্টি ৪৯৫—৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাদের
মধ্যে সর্বশেষ রাজা ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের। স্মৃতরাং, খ্রীষ্টায় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ ভটির
কালের নিম্নতর সীমা।

কুমারদাসের 'জানকীহরণ' এই যুগের অন্ততম মহাকাব্য। সিংহলী সাহিত্যে রক্ষিত একটি টীকা হইতে মনে হয়, ইহা পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত। বর্তমানে ইহার অংশমাত্র পাওয়া যায়। নাম হইতেই কুমারদাদের 'জানকীহরণ' ব্বা যায়, রামায়েশের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু জানকীর হরণেই কাব্যের সমাপ্তি নহে। সিংহলী সাহিত্যের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে মনে হয়, রামের পুনরার রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্য তুইটির ভাবগত এবং, কোন কোন
ক্ষেত্রে, ভাষাগত অন্তকরণ লক্ষণীয়। কাব্য হিসাবে
উচ্চাঙ্গের না হইলেও ইহা স্থপাঠ্য। অলঙ্কার ও
ছল্দোবৈচিত্র্য এই কাব্যের মনোজ্ঞতার অন্তত্ম কারণ।

কুমারদাদ কুমারভট্ট বা ভট্টকুমার নামেও পরিচিত। কিম্বদন্তী এই বে, তিনি কালিদাদের বন্ধ ছিলেন। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রতি অফুসারে তিনি ঐ দেশের কুমারদাদ নামক রাজা ছিলেন; রাজা কুমারদাদের রাজত্বকাল আফুমানিক ৫১৭-৫২৬ এটিক। এই কবির পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তাঁহার থাতি যে এটিয় দশম শতাব্দীতে ব্যাপক ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ শতাব্দী হইতে রচিত
কোশকাব্যগুলিতে এই কবির শ্লোকের উদ্ধৃতি।
মাঘের 'শিশুপালবধ' বিংশতি সর্গে রচিত।

এই কাব্যের বিষয়বস্তুর দংক্ষিপ্তসার এইরূপ:--

বস্থদেবালয়ে নারদ আসিয়া দেব ও নরের মহাশক্র চেদিরাজ শিশুপালকে বধ করার আদেশ রুফকে দিলেন। উদ্ধরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রুফ যুদিষ্টিরের রাজস্থ যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্টির রুফকে অর্ধ্যদানে অভিশয় সন্মানিত করিলেন। ইহাতে শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ স্থান ত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ত্ই পক্ষের সৈক্তদলে তুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরিশেষে, রুফ ও শিশুপাল উভরে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিশুপাল রুফ কর্তৃক নিহত হইলেন।

'মহাভারতে'র মূল আখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হইলেও কবি স্বীয় কল্পনাবলে অনেক নৃতন ঘটনার বিস্থাস করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিত্ব জাহির করিবার জন্ত মূল আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে অতিরিক্ত দীর্ঘাকারে পরিণত করিয়াছেন; রাজস্য় যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ একটি নিদর্শন।

সেই যুগের ভারতীয় কাব্যরসিক ব্যক্তিগণ মাঘের এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। (তাঁহারা বলিয়াছেন, কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগোরব, দণ্ডীর পদলাণিত্য—এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় হইয়াছে মাঘের কাব্যে। এই প্রশংসার সমর্থনে 'শিশুপালবধ'-এ অনেক নিদর্শনই আছে বটে;
ক্ষম্ভ, সমগ্র কাব্যটির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্তিটিকে অভিশরোক্তি বলিতেই হইবে। কারণ, এই কাব্যে রচনার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি নাই; আছে কবির স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের প্রয়াস। ছিত্তীয় সর্গে, উদ্ধবের বক্তৃতায়, কবি রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া উহাকে অভিরক্তি দীর্ঘায়িত করিয়াছেন; ইহাতে পাঠকের ধৈর্ঘ্যুতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। চতুর্থ সর্গে, বৈরতক পর্বতের বর্ণনায়, কবি যেন নিজের বর্ণনাশক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন; পথের এত দীর্ঘ বর্ণনা না হইলেই যেন ভাল হইত। ষঠে, কবি যেন নারীর রূপলাবন্য ও প্রেম বর্ণনার

একটা সুযোগ করিয়া লইবার জন্ম রাজস্থ যজ্ঞে গমনের পথেও কুফের সঙ্গে একদল স্ত্রীলোকের অবভারণা করিয়াছেন।

আধুনিক রুচিতে উল্লিখিত ক্রটি থাকা সত্ত্বেও মাঘের কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু, অনেক হুলে তুরুহ শব্দের ও দীর্ঘ সমাসবছল পদের প্রয়োগে কাব্যের রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার করায় কাব্যের বৈচিত্র্যাধন হইয়াছে। শ্লেষ, অমুপ্রাস ও যমক শ্রন্থতি শব্দালক্ষারের অভিরিক্ত প্রয়োগে এবং সর্বতোভদ্র, গোমুত্রিকা ইত্যাদি চিত্রবন্ধের ব্যবহারে কাব্যটিতে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব ক্ষুপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন যে, মাঘ মাসে যেমন স্থের তেজ মন্দীভূত হয়, তেমন ভাবেই মাঘ কবির অভ্যাদরে ভারবিয় যশ মান হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবত কাব্যে সাহিত্যিক ব্যায়ামের আদর্শ তিনি ভারবির কাব্যেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু, এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় পূর্ববর্তী কবিকেও পরাভূত করিয়াছেন।

মাবের রচনার তুই একটি নমুনা উদ্ধত হইল।

আরান্তানামবিরতররং রাজকানীকিনীনাম্ ইথং দৈক্তিঃ সন্ধলঘুভি: শ্রীপতেরমিমদ্ভি:।

আসীদোঘৈমু হরিব মহদ্ বারিধেরাপ্লগানাং

দোলাযুরং ক্বণ্ডক্ষতরধ্বানমৌদ্ধত্যভাজান্॥ (শিশুপালবধ-- ১৮৮০)

থিবন উদ্ধৃত রাজ্যেনা অবিরাম গতিতে ক্ষেত্র বহুসংখ্যক সৈত্তের প্রতি অগ্রসর হইল, তথন জলখিতরঙ্গসমূহের সহিত নদীজলের মিশ্রণের ক্যায় তুমূল শব্দে দোলাযুদ্ধ উপস্থিত ইইল।

ত্যক্তপ্রাণং সংযুগে হস্তিনীস্থা

বীক্য প্রেম্ণা তৎক্ষণাত্দগভাস্ত:।

প্রাপ্যাথণ্ডং দেবভূয়ং সতীত্বাদ্

আশিল্লেষ বৈষব কংচিৎপুর্ব্ধী ॥ (শিশুপালবধ—১৮,৬১)

[ হন্তিনীর উপরে উপবিষ্টা কোন এক মহিলা প্রিয়তমকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া প্রেমবশতঃ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সতীত্বহেতু সম্পূর্ণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে স্থামীকে আলিঙ্কন করিলেন। ]

মাঘ-রচিত চিত্রবন্ধের নিদর্শনস্বরূপ তুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সকারনানারকাস

কায়সাদদসায়কা।

রসাহবাবাহসার

नामवामनवामना॥ (भिराधिशानवध-->३।२१)

লক্ষ্য করিলে দেখা ঘাইবে শ্লোকটিকে সব দিক্ হইতে পড়া যায়; ইহার অক্ষরগুলিকে নিম্লিখিতরূপে সাজান যায়:--

| স  | কা | র  | না | না  | র        | কা | স  |
|----|----|----|----|-----|----------|----|----|
| কা | য় | সা | न  | प   | স্!      | य  | কা |
| র  | সা | रु | বা | বা  | इ        | স1 | র  |
| না | म  | বা | म  | प्त | বা       | দ  | না |
| না | म  | বা | দ  | দ   | বা       | प  | न  |
| র  | সা | र  | বা | বা  | <b>5</b> | সা | র  |
| কা | য় | সা | म  | म   | সা       | য় | ক1 |
| স  | কা | র  | না | না  | র        | কা | স  |

শ্লোকটির প্রতি চরণ বামদিক হইতে দক্ষিণে যেমন, দক্ষিণদিক হইতে বামেও তেমনই। আবার, চরণগুলিকে বিপরীতক্রমে পড়িলে লম্বালম্বিভাবে দক্ষি<del>ণ</del> হইতে বামে এবং বাম হইতে দক্ষিণে শ্লোকের চারিটি চরণই পাওরা যায় এবং ঐ বিপরীত ক্রমটিও মিলে।

এই চিত্রবন্ধের নাম সর্বতোভক্ত।

সা.সে না গম নার না সী দ না র জা। না না ম না ম রা॥ (শিশুপালবধ--- ১৯ (২৯) এই শ্লোকের অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত ম্রজাকারে বিক্তন্ত করা যায় :— এইজন্ম ইহার নাম মুরজবন্ধ।

> সা সে না গ ম না র তে র সে না সী দ না র তা তার না দ জ না ম ত্ত ধী র না গ ম না ম য়া

মাঘের জাবনকাল নি:সন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। তবে অইয় নবম
শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামন ও আনন্দবর্ধনের গ্রন্থে
মাঘের কাল
মাঘের স্নোকের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়, মাঘ উহাদের
পূর্ববর্তী। 'শিশুপালবধে'র অন্তে মাঘের বংশবর্ণনাতে দেখা যায়, তাঁহার
পিতামহ বর্মল নামে এক রাজার মন্ধী ছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে,
এই বর্মল বর্মলাত নামক রাজা হইতে অভিয়। বর্মলাত রাজার একটি লিপির
ভারিথ ৬২৫ এটিক।

## ক্ষয়িষ্ণু প্রতকাব্য

থীষ্টার দশম শতানী হইতে এই ক্ষরিষ্টু কাব্যের যুগারস্ত হইল। এই যুগের বৈশিষ্ট্য এই ধে, কাব্যগুলিতে 'নৈস্গিকী প্রতিভার' পরিচর বিশেষ পাওয়া যার না; কিন্তু, 'শ্রুভং চ বহুনির্মলন্' এবং 'অমন্দ অভিযোগ' এই ত্ইটির প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।' এযুগের অধিকাংশ কাব্য যেন কবির হাদর হইতে ক্রুর্তনর, শুধু মন্তিক্প্রস্ত। সেই জন্মই, ইহাদের প্রধান আবেদন হাদরের কাছে নহে, বৃদ্ধির কাছে। কবি যেন ভাবকে ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা ভাষাকে অলক্ষত করিবার প্রাত্ত অধিকতর সচেষ্ট; কাব্যের আত্মা হইতে যেন অক্টির প্রাধান্তই বেশী। মনে হয়, এ যুগের আদর্শ ভারবি, ভট্টিও মাঘ, কালিদাস নহে।

নৈদৰ্গিকী চ প্ৰতিভা শ্ৰুডং চ বছৰিম্লম্। অমন্দৰ্গাভিযোগোহস্তাঃ কারণং কাব্যদম্পদঃ । (কাব্যাদর্শ) অর্থাৎ কবিড-অর্জনের জন্ম প্রয়োজনীয় তিন্টি গুণ—স্বাভাবিক প্রতিভা, শাস্ত্রজান ও বছল অভ্যাস।

১। দণ্ডী বলিয়াছেন,

এই যুগের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভূক্ত করা যায়:---

- (ক) মহাকাব্য,
- (খ) ঐতিহাসিক কাব্য,
- (গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য,
- (খ) ভক্তিমূলক কাব্য,
- (ঙ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য,
- (b) কোষকাব্য ও মহিলা কবির কাব্য।

#### (ক) মহাকাব্য

কাশ্মীরী রত্মাকরের রচিত 'হরবিজয়' এই যুগের একটি মহাকাব্য।

রত্মাকরের 'হরবিজয়'

ইহা পঞ্চাশটি সর্গে রচিত বিশাল গ্রন্থ। শিব কর্তৃক

অন্ধকাস্থরের নিধন এই কাব্যের বিষয়বস্তা। ইহাতে

কবি যেন তাঁহার কবিত্ব জাহির করিতেই ব্যস্ত ; রাজনীতির জ্ঞান
প্রকাশের জন্ম তিনি নবম হইতে যোড়শ—এই আটটি সর্গের আশ্রন্থ গ্রহণ

করিয়াছেন। দশ এগারটি সর্গে তিনি শুধু আদিরসাশ্রিত ব্যাপারের বর্ণনা

করিয়াছেন। কাব্যটিতে চিত্রবন্ধের প্রয়োগ ও ইহার স্থানীর্ঘ আকার লেখকের
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু ক্রিমান কবির নহে।

রত্বাকর এটিয়ে নবম শতান্ধীর মাঝামাঝি সময়ের কবি।

'শিবস্বামীর শিবস্বামীর 'কপ্ফিণাভ্যুদয়' এই জাতীয় অপর
কপ্ফিণাভাদ্য' একটি গ্রন্থ।

বিংশতি সর্গে রচিত এই কাব্যের উপজীব্য 'অবদানশতকে' বর্ণিড দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্ফিনের বৌদ্ধ কাহিনী। ভাষার কাঠিস্তে এবং অলঙ্কার ও ছন্দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়োগে এই কাব্যটি রত্নাকরের কাব্যেরই ন্তায়। দিবস্বামীর কাল শিবস্বামী রত্নাকরের সমসাময়িক। মন্থাকের 'শ্রীকঠ-চরিত' যুগের অক্তম মহাকাব্য।

শিবকর্ত্ক ত্রিপুরাস্থরের ধ্বংসের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। আধ্যানভাগ ক্ষুন, কিন্তু কবি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্ম ইহাকে পল্লবিত করিষাছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ষষ্ঠ হইতে যোড়শ—এতগুলি সর্বে কবি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্খের ও শৃঙ্গাররসপূর্ণ চিত্তের বর্ণনাই করিয়াছেন, মূল বিষয়বস্তুর সূত্র হারাইয়া গিয়াছে।

কবির জীবনকাল খ্রীষ্টীয় দাদশ শতকের মধ্যভাগ। শ্রীহর্ষের 'নৈষধ্চরিত'
মঞ্জকের কাল
বা 'নৈষধ্যীয়চরিত' এই যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত
কাব্য। ইহা দাবিংশতি স্বর্গে রচিত। 'মহাভারতে' বর্ণিত
নল ও দময়স্তীর অপূর্ব কাহিনী অবলঘনে কাব্যটি রচিত।
কিন্তু, 'নৈষধ্চরিতে' মূল আখ্যানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র অবলঘন করা
হইরাছে। ইহাতে নলের সহিত দময়স্তীর বিবাহ ও নলের রাজ্ধানীতে
কলির আগমন পর্যন্ত বুলান্ত বর্ণিত আছে।

কাব্যটিতে কবির লক্ষ্য আখ্যানভাগের প্রতি নহে; তিনি জনপ্রিয় বস্তুটিকে উপজীব্য করিয়া সমগ্র কাব্যটির মধ্য দিয়া ছন্দ সাহিত্যিক বিচার ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শাস্ত্রগুলিতে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট প্রশংসার্হ, কিন্তু স্থানে স্থানে কবি মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীহর্ষের উপজীব্য আথ্যানটি মহাভারতে ছুই শতেরও কম প্লোকে বর্ণিত; কিন্তু, সেহানে কবি নিজের গ্রন্থে প্রায় তিন সহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই কবির মাত্রাবোধের অভাব প্রমাণিত হয়। ইহার অপর একটি নিদর্শন এই যে, দময়ন্তীর যে স্বয়ংবর ব্যাপারটি মাত্র করেক পংক্তিতে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় কবি পাঁচটি দীর্ঘ দর্গ (১০-১৪) রচনা করিয়াছেন। কাব্য লিখিতে বিসরা কবি দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্ম উৎস্থক। একটা সম্পূর্ণ সর্গে (১৭) তিনি দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর সহিত ইহার কোন যোগ নাই। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এই সমস্ত কারণেই কাব্যটি উচ্চাঙ্গের নহে; জনৈক পাশ্চান্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, কাব্যটি कुक्कि ও निकुष्टे त्राचनीत प्रे के कि निकुष्टे निकुष्टे निकुष्टे निकुष्टे कार्या कार्य পদলালিত্যম্'-এর যে প্রশংসা করিয়াছেন, কাব্যের স্থানে স্থানে সেরপ প্রশংসার কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত ইতন্তত: ললিত পদসমূহের প্রয়োগ থাকিলেই একটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হয় না।

হীর ও মামল্লদেবীর পুত্র শ্রীহর্ষ সম্ভবতঃ দাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে
কান্তকুজের রাজা বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের রাজত্বকালের কবি।

এই যুগের অপরাপর মহাকাব্যগুলি নগণ্য। স্থতরাং, ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত গ্রন্থগুলির নাম সহ রচয়িতার নাম নিমে লিখিত হইল:—

গ্রন্থ গ্রন্থকার

(বর্ণাপ্বক্রমিক)

উদাত্তরাথব শাকল্য মল্ল

অথবা

মলাচার্য বা ক্রিমল

কবিরহস্ত হলায়ুণ কুমারপালচরিত হেমচন্দ্র

গোবিন্দলীলামূত কৃষ্ণদাস কবিরাজ

জানকীপরিণয় চক্রকবি , ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত হেমচক্র

ধর্মশর্মাভূদেয় বামনভট্টবাণ

নরনারায়ণানন্দ বস্তপাল পদাচ্ডামণি বুদ্ধখোষ

পাণ্ডবচরিত দেবপ্রভ স্থরি

বালভারত অমরচন্দ্র স্থার

ভিক্ষাটন গোকুল যাদবাভ্যুদয় বেঙ্কটনাথ

(বা বেঙ্কটদেশিক)

রাবণার্জ্নীয় ভৌমিক

( অথবা ভৌম বা ভট্টভীম)

রাঘবপাণ্ডবীর ধনঞ্জর ঐ কবিরাজ গ্রন্থ গ্রন্থকার

রুক্সিণীকল্যাণ রাজ্যচূড়ামণি দীক্ষিত

সহদয়ানন্দ কৃষ্ণানন্দ স্থরংথাৎসব সোমেধর

হরিবিলাস লোলিম্বরাজ

### (খ) ঐতিহাসিক কাব্য

কাব্যের জগৎ কল্পনালোক এবং ইতিহাস বান্তব তথ্যপূর্ণ। স্থতরাং,

ঐতিহাসিক কাব্য—এই তুইটি শব্দ পরস্পারবিরোধী ভাব
এই কাব্যের স্বরূপ
প্রকাশ করে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সেই
সমন্ত কাব্য যাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। অবশ্য কাব্যগুলি
পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের রচনায় ইতিহাস অপেকা কাব্যের
প্রতিই কবির লক্ষ্য অধিকতর।

পদাগুপ্ত বা পরিমলেঁর 'নবসাহসাঙ্কচরিত' এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহা
অষ্টাদশ সর্গে রচিত। সিন্ধুরাজের সহিত নাগরাজ
পদাগুপ্ত বা পরিমলের
'নবসাহসাঙ্কচরিত'
এই কাবের বর্ণনীয় বিষয়।

ঐতিহাসিক মূল্য তেমন না থাকিলেও গ্রন্থটির কাব্যরস একেবারে
নগণ্য নয়। কাব্যটি সম্ভবত ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবির
রচনাকাল
বিহলণের
বিহলণের
বিহলণের 'বিক্রমান্ধদেবচরিত' এই জাতীয় অপর একটি
কাব্য। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত।

কাব্যেটি কবির পৃষ্ঠপোষক কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ
বচনাকাল
বিক্রমাদিভ্যের (আ: ১১শ-১২শ শতক) জীবনবুত্তান্ত।
তিন্তু বিশ্বতিত অনেক কাল্পনিক ঘটনার সন্ধিবেশ হইন্নাছে বটে, কিন্তু এই

গ্রন্থাটতে অনেক কাল্পানক ঘটনার সামবেশ হহরাছে বটে, ।কল্ক এহ জাতীর অপর গ্রন্থগুলির তুলনার ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য বিস্তর আছে। কাব্য হিসাবে থ্ব স্থপাঠ্য না হইলেও ইহাতে কবিজ্যে প্রিচয় যথেষ্ট বহিষাছে।

্বল্হণের কল্হণের 'রাজ্তরঙ্গিনী' এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে বাজ্তরঙ্গিনী' শ্রেষ্ঠ এবং স্বাধিক প্রিচিত।

কাশ্মীরের রাজ্বংশের বিবরণ লইয়া গ্রন্থথানি রচিত। ইহার প্রথম দিকে গোনদ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহায়টি কাল্পনিক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশ এবং রাজার বর্ণনাও গ্রন্থের অপরাপর অংশে রহিয়াছে।

কল্হণ নিজেই বলিয়াছেন যে, 'নীলমুতপুরাণ্' প্রভৃতি এগারটি পূর্বতাঁ প্রস্থাইতি তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় যে, অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পৃথক্ করিয়া নেওয়া পাঠকের শক্ষে তৃষ্ণর ইয়া উঠে। তথাপি কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের একমাত্র নির্ভর্যোগ্য গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী'; শুধু কাশ্মীরের নহে সমগ্র ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে একমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কল্হণের কাব্যটি থাটি ইতিহাস বা history নহে, একটি ঘটনাপঞ্জী বা chronicle মাত্র; ইতিহাসে কার্য-কারণের পারম্পরিক সম্বন্ধের যে বৈজ্ঞানিক বিচার থাকে, তাহা এই গ্রন্থে নাই।

রচনাকাল 'রাজতরঙ্গিণী' খ্রীষ্টীয় ১১৪৮-৫• অব্দে রচিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' অস্থতম ঐতিহাসিক 'রামচরিত' কাব্য।

ইহাতে শ্লেষের সাহায্যে প্রতি শ্লোকেই দাশর্থি রাম ও বঙ্গের রাজা রামপালের বর্ণনা আছে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহের ফলে, দিতীয় মহীপালের হন্ত্যা ও তাঁহার কনিষ্ঠ লাভা রামপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা—ইহাই কাব্যটির প্রধান বিষয়বস্তু।

সমসামশ্বিক ঘটনাবলীর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে। কিন্তু, শ্লেষ অলঙ্কারের বাত্ত্ব্যে স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য ঐতিহাসিক মূল্য উদ্ধার করা তুরুহ হইশ্বা পডে।

সন্ধ্যাকর উত্তরবঙ্গের পুণ্ডুবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন; রচনাকাল তাঁহার গ্রন্থটি মদনপালের রাজত্বকালে একাদশ শতকে সমাপ্ত হয়।

এই জাতীয় অপর কাব্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাম সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু গ্রন্থকার

( বর্ণাম্বক্রমিক )

কুমারপালচরিত দাক্ষিণাত্যের

(বা দ্যাশ্ররকাব্য) অন্হিলবাদের হেমচন্দ্র

রাজগণের কাহিনী

পৃথীরাজবিজয় শাহাবৃদ্দিনের সহিত যুদ্দে অজ্ঞাত

পৃথারাজের জয়লাভ

রঘুনাথাভ্যাদয় তাঞ্চোরের রঘুনাথ নায়কের রামভদ্রাষা

জীবনের ঘটনাবলী

অবলম্বনে রচিত

রাজেন্দ্রকর্ণপুর কাশ্মীররাজ হর্ষের শস্ত্

স্তুতিকীর্তন

#### (গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য

সংস্কৃত কাব্যে শৃঙ্গাররস প্রাচীনতম কাল হইতেই একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে। অর্থঘোষের 'সৌন্দরনন্দ', কালিদাসের 'মেঘদ্ত', অমরুর 'অমরুশতক', ভর্তৃহরির 'শৃঞ্গারশতক' প্রভৃতি ইহার প্রধান নিদর্শন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ধরণের কাব্যের সঙ্গে প্রায়ই মিশ্রিত থাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাত্মক রচনা, যেমন 'মেঘদ্ত'-এ, বা উপদেশাত্মক কথা, যেমন অর্থঘোষ এবং ভর্তৃহরির গ্রন্থে; অথবা এই কাব্যগুলি হয় পরস্পার নিরপেক্ষ পত্যের সমষ্টি, যেমন 'অমরুশতক'-এ। বর্তমানে আলোচ্য কাব্যগুলিতে চিত্তাকর্ষক বস্তু নাই, এমন নহে। কিন্তু, প্রায়ই কবি নিজের রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্ম যে সচেতন প্রয়াস করেন, তাহাতে কাব্যের স্বচ্ছন্দগতি বা ভাবের হৃদয়গ্রাহিতা ক্ষুপ্ত হইয়া পড়ে।

হৈহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য মনে হয় 'চৌর-'চৌরপঞাশিকা'
পঞ্চাশিকা' (অপর নাম—চৌর বা চৌরী-স্থরত-পঞ্চাশিকা)।

ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে গোপন প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাব্যের মৃথ্য বিষয়বস্তু কামোদ্দীপক পরিবেশে রমণীর রূপলাবণ্যের বর্ণনা এবং গোপন সভোগের চিত্র। কাব্যটির জনপ্রিয়ভার একটি প্রধান নিদর্শন এই যে, ইহা তিনটি রূপে বর্তমানে বিঅমান। কাব্যহিসাবে ইহা অভ্যন্ত সরস ও স্থপাঠ্য।

ইহার রচম্বিতা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। বিহুল্প, রচ্মিতা চোর, স্থানর এবং বরক্রচি—এই বিভিন্ন নামগুলি ইহার সঙ্গে রচম্বিত্যরূপে যুক্ত আছে।

গোবর্ধনের গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' স্থবিখ্যাত শৃঙ্গাররসাত্মক 'আ্যাসপ্তশতী' কারা।

ইহাতে সপ্তশতাধিক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক ব্রজ্যাক্রমে আর্যাছন্দে রচিত হইরাছে; শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসপ্রধান। কবি সম্ভবতঃ হালের, 'সপ্তশতী'কে আদর্শব্যরপ গ্রহণ করিরাছেন; কিন্ত, হালের কাব্যের ন্থায় ইহা তেমন স্থান্থয়ী নহে।

গোবর্ধন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণদেনের সভাপণ্ডিত ও কবি জয়দেবের গোবর্ধনের কাল সমসাময়িক ছিলেন।

এই জাতীয় অন্ততম কাব্য জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাদ'। চারি ভাগে

জগন্নাথের রচিত এই কাব্যে শৃঙ্গাররসের সহিত নীতির সংমিশ্রণ
ভামিনীবিলাদ' দেখা যায়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী

স্কনবন্ত।

এই যুগে মৌলিক চিন্তার দৈত ছিল বলিরাই 'মেঘদ্ভ'-এর অম্করণে

অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু, কি ভাবে, কি ভাষায়, এই সমস্ত কাব্য ক্ষুত্র ক্ষুত্র দুক্রন্বা

'মেঘদূত'-এর সমকক্ষ হইতে ত পারেই নাই, বরং অনেক পরিমাণে ইহারা নিরুষ্টতর রচনা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'মেঘদূত'-এর sequel বা পরিশিষ্টকপ, রচনাও দেখা যায়; যক্ষপত্নীর প্রতিসন্দেশও কোন কোন কাব্যের বিষয়বস্তা। এই সমস্ত কাব্যে মন্দাক্রাস্তা ছাড়া মালিনী, শার্দ্লবিক্রীডিত প্রভৃতি ছন্দেরও ব্যবহার আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক কাব্যের কামার্ত নায়ক চেতন অচেতনে ভেদজ্ঞানশৃত্র হন নাই। সেইজত্র বায়ু, চন্দ্র, তুলসী প্রভৃতি অচেতন পদার্থ ছাড়াও কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি সচেতন জীবও দৌত্যকার্যে নিয়ুক্ত হইয়াছে। এই ধরণের কতক কাব্যে প্রেম-সন্দেশের পরিবর্তে দেখা যায় শিম্মকর্তৃক দ্রদেশে শুরুর নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিপত্র অথবা বৈষ্ণবগণের ভক্তিতত্ব-প্রকাশের প্রয়াস। আমরা এই জাতীয় কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রধান দৃত্তকাব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

| গ্রন্থ           | গ্রন্থকার              |
|------------------|------------------------|
| (বর্ণান্তক্রমিক) |                        |
| চন্দ্ৰ           | জম্বু                  |
| প্ৰনদ্ভ          | ্ধোকী                  |
| পদান্ধত্ত        | কৃষ্ণদাৰ্ব <b>ভৌ</b> ম |
| ভ্ৰমরদৃত         | <b>রু</b> দ্র          |
| মনোদ্ভু          | <u> ব্জনাথু</u>        |
| হংসদ্ <b>ত</b> ি | রূপগোসামী              |

### (ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য

এই জাতীয় কাব্যের ইুঁইটি ধারা লক্ষণীয়। এক জাতীয় রচনাতে পাওয়া যায় ভক্তিরদের সহিত শৃঙ্গাররদের সংমিশ্রণ এবং অপর এই কাব্যেব স্বৰূপ জাতীয় রচনা বর্ণনাত্মক বা দার্শনিক স্তোত্ম।

প্রথমোক্তপ্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জয়দেবের জ্বদেবেব 'গীতগোবিন্দু'। ইহা দাদশ সর্গে রচিত। প্রতি সর্গেই কৃষ্ণ, রাধা বা তাঁহার সধীর গান রহিয়াছেন।

বৃন্দাবনে ক্লফের বসস্থলীলা এই কাব্যের উপজীব্য , এই লীলা শৃঙ্গাররস-প্রধান। বাধার বিরহ, অপর গোপীগণের সহিত ক্লফের কেলি, রাধার আর্তি, মিলনের আকাজ্জা ও ইর্ধা, রাধাসধীকর্তৃক অহুবোধ উপরোধ, ক্লফের প্রত্যাবর্তন, অহুতাপ ও রাধার অহুনয়, পরিশেষে মিলনের আনন্দ — এই সমস্ত বিষয় লইুয়াই কুাব্যটি রচিত।

জরদেব-ভারতী কবির নিজের ভাষায় মধুর, কাস্ত এবং কোমল।

ইহাতে কাব্যের স্থকপ-বর্ণনাই ইইয়াছে, আল্প্রপ্রশংসার আধিক্য নহে।

হরিম্মরণে সরস মন নিয়াই কবি কাব্যটি রচনা করিয়া
চিলেন, কিন্তু বিলাসকলায় তাঁহার কোতৃহল ছিল।

এই উভয় কারণেই, কবি মনের/সরসতা ও বিলাসকলায় কোতৃহল পাঠকের

মধ্যে সংক্রামিত ইইয়াছে। সেইজক্সই কবির যশ বঙ্গদেশের সন্ধীর্ণ সীমা

অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে ব্যাপ্ত ইইয়া পডিয়াছিল। এমন কি, ইহা
ল্যাসেন (Lassen), জোন্স্ (Jones), লেভি (Levi), পিসেল (Pischel),

শ্রেডার (Schroeder) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্তা সমালোচকগণেরও

সপ্রশংস দৃষ্টির অগোচর হয় নাই।

জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদর্শন, কবিশেধর কালিদাস রায়-কৃত পতাহ্বাদ সহ, নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

ললিতলবন্ধলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলক্জিতক্ঞাক্টীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সাথ বিরহিজনস্থ ত্রস্তে॥
"মৃত্লবঙ্গলতাফ্লপরশনে আমোদিত
মলয়সমীর বহে মন্দ,
বনক্ঞাক্টীরে করে ম্থরিত অলিতানমিশ্রিত পিককলছন্দ।
কোথা কোন্ যুবতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে
বিরহিণী রবে কি জীবস্ত ?"

চক্রকচারুমযুরশিপগুক্রমগুলবলারতকেশং প্রচুরপুরন্দরধছরসুরঞ্জিতমেত্রম্দিরস্থবেশন্

> রাসে হরিবিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনো মম ক্তপ্রিহাসম।

"চারু চন্দ্রক আঁকা

স্থন্দর শিখিপাখা

বলয়িত হ'য়ে শোভে তাহার কেশে,

আয়ত স্বয়াু্ময়

ইন্দ্রপক্তে যেন

নবজলধর শোভে কচিরবেশে পরিহাসে বিলাসে যে মানস হরে মম মন রাসে সেই হরিরে আরে।"

পত্তি প্তত্তে বিচলিতপত্তে শঙ্কিতভ্বত্পথানম্।
রচয়তি শর্নং সচ্কিত্নয়নং পশুতি তব পস্থানম্।
ধীরসমীরে যম্নাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পার্বাটি উডিলে
পাতাটি নডিলে

ভাবে তুমি এলে বুঝি,

রচিয়া শয়ন

চ্কিত নয়ন

বনপথে মরে খুঁ ঞি। ধীর সমীরণে আজ

যমুনার কূলে

আছে পথ চেয়ে

বনমাণী রসরাজ।"

ভোজদেব ও রামাদেবীর (বা, বামাদেবীর) পুত্র জয়দেব বঙ্গের লক্ষণসেনের জয়দেবের কাল ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্পপেনের রাজাকাল আ: ১১৮৫—জয়য়ান ১২০৫ খ্রীষ্টাম তি জয়দেবের নিবাস ছিল কেন্দ্বির নামক সানে; ইহাই সম্ভবতঃ বীরভ্রম জেলায় অজয় নদীর তীরবর্তী কেন্দ্লী গ্রামণ্
শ্রীসাশুকের 'রফকণায়ত' অসতম ভক্তিমূলক কাব্য। ইহাতে ভক্তিমূলক লালাগুকের 'রফকণায়ত' গীতিধর্মী শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শৃকাররসপূর্ণ পরিবেশে স্থাপিত ইইদেবতা ক্লেফর প্রতি ভক্তির উচ্ছাস ও ভক্তের প্রপত্তি

এই কাব্যের বিষয়বস্ত। ইহাতে যে ভাবাবেগ তাহাতে sentimentalism
নাই, আছে দিব্যোন্মাদ। ইহার আবেদন বুদ্ধির কাছে
সাহিত্যিক বিচার
নহে, হৃদয়ের কাছে। বস্তুতঃ ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের যে
অপূর্ব প্রাকাশ রহিয়াছে, তাহাতেই এই কাব্যটি মধ্যযুগীয় ভক্তিমূলক রচনার
অক্তম প্রধান নিদর্শনম্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।

এই যুগের স্বস্থোত্তগুলি সংখ্যাতীত। এইগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রত্যেক জাতীয় স্থোত্তগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

### বৌদ্ধস্থোত্র

| নাম         | রচয়ি <b>তা</b>    |
|-------------|--------------------|
| ভক্তিশতক    | রামচন্দ্র কবিভারতী |
| লোকেশ্বরশতক | বজ্ৰদন্ত           |

#### জৈনস্ভোত্র

| চতুৰ্বিংশতিজ্ঞিনস্ততি | নানা ব্যক্তিরই এই জাতীয় |
|-----------------------|--------------------------|
| বা                    | রচনা পাওয়া যায়         |
| চতুর্বিংশিকা          |                          |
| ভক্তামর               | মান্ত্র্গ                |

## হিন্দুস্তোত্র

এক শঙ্করাচার্যের নামেই প্রায় ছইশত স্তোত্র প্রচলিত আছে। সব-গুলিই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করের রচিত কিনা বলা কঠিন। কতক স্তোত্ত্র ঐ সম্প্রদায়ের পরবর্তী কালের অপর কোন শঙ্করের রচিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত স্তোত্তগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ:—

| নাম                                     | রচয়িতা               |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| (বর্ণাহুক্রমিক)                         |                       |
| অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র                    | কহলণ                  |
| আগ্রাষট্ক ( বা                          | শঙ্কর                 |
| নিৰ্বাণষট্ক )                           |                       |
| আনন্দমন্দাকিনী                          | মধুস্থদন সরস্বতী      |
| আনন্দলহরী                               | শঙ্কর                 |
| গঙ্গাষ্টক                               | শকর                   |
| দশশ্লোকী                                | শঙ্কর                 |
| দেবীশতক                                 | <b>আনন্দ</b> বর্ধন    |
| পঞ্চৰতী                                 | <b>মৃকক</b> বি        |
| মুকুন্দমালা                             | কু <b>লশেথর</b>       |
| মোহমূলার                                |                       |
| ( বা চৰ্পটপঞ্জব্নিকা                    |                       |
| বা দাদশপঞ্জরিকা )                       | শঙ্কর                 |
| বেদসারশিবস্তুতি                         | শঙ্কর                 |
| <b>শিবাপরাধক্ষমাপণক্তো</b> ত্র          | শঙ্কর                 |
| <b>শিবমহি</b> য়ঃস্ <mark>তো</mark> ত্ৰ | শঙ্কর                 |
| ন্তবমালা                                | রূপ <b>গে†স্ব</b> ামী |
| স্থোত্রাবলী                             | উৎপলদেব               |
| হন্তামলক                                | শঙ্কর                 |
|                                         |                       |

## (৬) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য

বান্তব জীবন সম্বন্ধে উপদেশাত্মক কথা ও পার্থিব ভোগাদির প্রতি বৈরাগ্য এই জাতীয় কাব্যের বিষয়বস্তা। সাধারণতঃ ইহারা পরস্পর-নিরপেক্ষ স্মভাষিত্তবল্ল শতকজাতীয় শ্লোকের সমষ্টি। ভর্ত্হরির প্রভাব এই সকল কাব্যের উপর যথেষ্ট আছে মনে হয়, কিন্তু কোন কোন কাব্যে মৌলিক চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। মানবচরিত্রের তুর্বলভার প্রতি ব্যঙ্গও কতক কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তা। নিমে অপেক্ষাকৃত প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম দেওয়া গেল।

| গ্রন্থ             | রচায়তা     |
|--------------------|-------------|
| (বর্ণামুক্রমিক)    |             |
| অন্যোক্তিম্কালতা   | শক্তু       |
| কলাবিলাস           | কেমেন্দ্র   |
| দেশোপদেশ           | কেমেন্দ্র   |
| নৰ্মশালা           | ক্ষেমেন্দ্ৰ |
| শান্তিশতক          | শিল্হণ      |
| স্থভাষিতরত্নসন্দোহ | অমিতগতি     |

#### (চ) কোষকাব্য ও মহিলাকবির কাব্য

কোষকাব্যের লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম
শতকে এই শ্রেণীর কাব্যরচনার স্ত্রপাত। ইহাদের মধ্যে
সহস্রাধিক কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত আছে;
তাঁহাদের মধ্যে অনেক কবির অন্ত পরিচয় বা এন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের
সাহিত্যিক মূল্য এই যে, বর্ণনীয় বিষয়ের বিভিন্নতা ও
আলঙ্কার এবং ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্যে পাঠকের চিত্তে রস
হইতে রসাস্তরের উৎপাদন করে এবং চিন্তবিনোদনার্থী পাঠক ইহাদের
শ্লোকগুলির মধ্যে পরম পরিতৃথ্যি লাভ করেন। কোষকাব্যগুলির ঐতিহাসিক
মূল্যও নগণ্য নহে। পাণিনি নামে যে একজন কবিও ছিলেন
তাহার সাক্ষী কোষকাব্য। বাক্কৃট নামে জনৈক কবির
পরিচয় কোষকাব্য ছাড়া অন্ত কোথাও মিলে না।

প্রধান প্রধান কোষকাব্যগুলির নাম, রচয়িতা ও রচনাকাল পরবর্তী পৃষ্ঠার দেওরা গেল।

| গ্ৰন্থ            | রচয়িতা                                            | রচনাকাল                |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| (কালান্থক্ৰমিক)   |                                                    |                        |
| স্বভাষিতরত্বকোষ   | বিষ্ঠাকর (বাঙ্গালী) খ্রী:                          | ১২শ শতকের প্রথম পাদ    |
| ( ইহাই পূর্বে     | খণ্ডিত পুথি অব <b>লম্বনে '</b> কবীন্দ্ৰবচন         | সম্চয়ে' নামে প্রকাশিত |
| হইয়াছিল। ঐ পু    | ্থিতে <mark>গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম ছিল</mark> ন | rt 1)                  |
| সহক্তিকৰ্ণামৃত    | শ্রীধরদাস                                          | লক্ষণদেনের             |
|                   | (বাঙ্গালী)                                         | রাজত্বকালে,            |
|                   | •                                                  | গ্রীঃ ত্রয়োদশ         |
|                   |                                                    | শতকের প্রারম্ভে        |
| স্বভাষিতমৃক্তাবলী | <b>জ</b> হলণ                                       | औंक्षेप ১२०१           |
| <b>ব</b> 1        |                                                    |                        |
| স্ক্রিমৃক্তাবলী   |                                                    |                        |
| শার্শধরপদ্ধতি     | শ;র্জধর                                            | আ: ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ    |
| পঞ্চাবলী          | রূপ <b>গেশস্বা</b> মী                              | খ্ৰী: ১৫শ শতাব্দী      |
|                   | (বাঙ্গালী)                                         |                        |
| পুভাষিতাবলী       | শ্রীবর                                             | Ì                      |
| স্থভাষিতাবলী      | বল্লভদেব                                           | আঃ ১৫শ শতাকী           |
| পছবেণী            | বেণী দন্ত                                          | আ: খ্রী: ১৭শ           |
|                   |                                                    | শতাৰী                  |
| স্বভাষিতহারাবলী   | হরিকবি                                             | Ā                      |
| _                 | _                                                  |                        |

কোষকাব্যগুলিতে পুরুষ কবির রচনা ছাড়া প্রায় চল্লিশটি মহিলাকবির রচনা ছাড়া প্রায় চল্লিশটি মহিলাকবির রচনা করি রচিত শ্লোকও অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকতর পরিচিত বিজ্ঞা, বিকটনিতম্বা, শীলাভট্টারিকা, ভাবদেবী, গোরী, পদ্মাবতী ও বিভাবতী। ইহাদের রচিত শ্লোকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐগুলি সবই প্রেমাত্মক। কাব্য হিসাবে আধুনিক পণ্ডিতগণ এই শ্লোকগুলিকে খ্ব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে করেন না।

১। মহিলাকবিগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিষরণের জন্ম জে. বি. চৌধুরীর Sanskrit Poetesses, Part A ও Part B জুইনা।

কোষকাব্যে বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়া মহিলাকবিগণের রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও পাওরা যার। কাব্যগ্রন্থরচয়িত্রীগণের মধ্যে ইঁহারাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

- রামভদ্রাস্থা—ইহার রচিত কাব্যের নাম 'রঘুনাথাভাূদর'; ইহা কবির প্রেমিক তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের মহিমাকীর্তনে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল আঃ ১৬১৪ খ্রীষ্টাক।
- তিরুমলাম্বা—'বরদাম্বিকা-পরিণয়' কাব্য ইহার রচিত। বিজয়নগরের রাজা অচ্যতরায়ের সহিত বরদাম্বিকার পরিণয়ের বিচিত্র কাহিনী এই কাব্যের উপজীবা। ইহার রচনাকাল আ: ১৫০০ খ্রীষ্টান্দ।
- গঙ্গাদেবী— ইঁহার কাব্যের নাম 'মধুরা-বিজয়' বা 'বীরকম্পরায়চরিত'।
  স্বীয় পতি কম্পরায়ের মাত্রা-বিজয় কাহিনী অবলঘনে ইহা রচিত।
  কাব্যটির রচনাকাল আ: খ্রীষ্টার ১৪শ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় পাদ।

#### আঠার

# গত্যকাব্য

# 'গত্ত' শব্দে কি বুঝায় ?

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, সংস্কৃতে কাব্য বলিতে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গভরচনাকেও ব্ঝায়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "বুত্তবন্ধোজ্ঞাতং গভম্", অর্থাৎ কিনা যে রচনা বুত্তবন্ধ বা ছন্দোবদ্ধপদ্বিহীন ভাহাই গভ।

#### গত্ত-রচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধিকাংশ সভাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যার, প্রাচীনতম নিদর্শন পত্যে রচিত। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোটীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋথেদ পত্যে রচিত। প্রাচীন ভারতে যে গত্য অপেক্ষা পত্যের আদর অধিকতর ছিল, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আইন কামুনের গ্রন্থ, এমন কি শুদ্ধ ব্যাকরণ শাস্ত্র পর্যন্তও কোন কোন ক্ষেত্রে পত্যে রচিত।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গগু-রচনারও উৎপত্তি হয়।
যজুর্বেদ যাগযজ্ঞ-সংক্রাস্ত নির্দেশগুলি গগু রচিত।
যজুর্বেদ অথব্বেদেও কিছু কিছু গগুরচনা দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গগুও পুষ্টিলাভ করিতে থাকিল।
ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটি নিয়ম-প্রণালীগুলি গগুে লিপিবদ্ধ
হইল বিশালাকার 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থসমূহে। এই ব্রাহ্মণগুলি অভিশয় নীরস
ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্যে রচিত। জনৈক পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত এইগুলি সম্বন্ধে

সাঃ দঃ ৭।০•৯ (পাঠান্তর—'বৃত্তগন্ধোজিক্বতম্'।)
 অপাদঃ পদসন্তানো গত্তম—কাব্যাদর্শ—১।২০

মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী ধৈর্যসহকারে পড়া যায় না। আরণ্যক ও উপনিষদ-এই আরণ্যক, উপনিষদ তুই প্রকার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা গতে রচিত। 'হত্র' যুগে পৌছিয়া আমরা গতের একটি আংশিকভাবে বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই। শ্রোত-, গৃহ্ন-, ধর্ম- ও কল্প গুত্র শুরুত্ত্র কল্পত্ত্রের এই চারি প্রকার রচনাতেই গত্তের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অক্সান্স বেদাঙ্গও অপরাপর বেদাক স্ত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই স্ত্রগুলিতে গ্রন্থকার-গণের উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব অল্প পরিসরে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা। টীকাটিপ্লনীর সাহায্য ছাড়া স্থত্তগুলি হইয়া পড়িল ছুর্বোধ্য। 'মহাভারতে'র কিয়দংশ গতে রচিত; 'বিষ্ণু' ও 'ভাগবত' মহাভারত, পুরাণ, প্রভৃতি কতক পুরাণেরও অংশবিশেষ গতে রচিত। এই আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গে চরক ও সুশ্রুত কর্তৃক রচিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের

গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

এই পর্যন্ত যে গভরচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিল, সেই গভ সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর নহে। গছরচনাবলীর ইতিহাসে পতঞ্জলির 'মহাভাষা' পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিরাছে। 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' ও 'ভৈমরখী' নামে তিনটি গছ-কাব্যের উল্লেখ মহাভায়ে আছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের এই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য টীকার রচনাশৈলী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, ঐ যুগে গছ-রচনার যথেষ্ঠ উন্নতিসাধন হইয়াছিল। মূল গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাদিতে যে গজের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও উচ্চ-ন্তরের গভ-রচনার পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্রহ্মস্ত্রের শাঙ্করভাষা 'শাঙ্করভায়', মীমাংসাস্ত্রের 'শাবরভায়', মন্থুসংহিতার শাবরভাযা মেধাতিথিভাষ্য 'মেধাতিথিভাম্ব' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। গ্রভ-রচনার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটক-সমূহের গ্রভাংশের উল্লেখণ্ড করিতে হয়।

কতকগুলি প্রাচীন লেখমালায় (inscriptions) কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গছ-রচনার

নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য গীর্ণার প্রশন্তি (আ: ১৫০ এটিক) এবং হরিষেণের লেখমালা এলাহাবাদ প্রশন্তি (আ: ৩৫০ এটিকে)।

'হর্ষচরিতে'র প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহে বাণভট্ট ভট্টার হরিচন্দ্র এবং আঢ়ারাজ নামক ছইজন গছকাব্য-রচয়িতার নামোল্লেথ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, গছকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল অতি প্রাচীন কালে এবং ইহা অনেক পরিমাণে উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। ছুর্ভাগ্যবশতঃ আদি গছকাব্যগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

### গছকাব্যের প্রকারভেদ ও যুগবিভাগ

অলঙ্কার-শাস্ত্রের ফ্ল্ম ভাগ বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গত্যকারা মোটাম্ট হুইট শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কথা ও আধ্যায়িকা। এই হুই শ্রেণীর পরস্পর ভেদ অনেক আলঙ্কারিকই দেখাইতে কথা চেটা করিয়াছেন। এই হুই জাতীয় গত্য-রচনার স্থুল ভেদ এই যে, 'কথা'র বিষয়বস্তু নিছক কাল্পনিক, আর 'আধ্যায়িকা'র উপজীব্য এমন একটি ঘটনা যাহার ঐতিহাসিক সত্য আখ্যায়িকা কতক পরিমাণে বিভ্যমান। তবে এই ভাগ হুইটির পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমনভাবে মানা হুইত না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দণ্ডী (আঃ ৮ম শতান্ধী)। তিনি বলিয়াছেন—কথাধ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়ান্ধিতা; অর্থাৎ এক জাতীয় সাহিত্যেরই এই হুইটি সংজ্ঞামাত্র।

ইংরাজী নামকরণ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ সমগ্র সংস্কৃত গছ-সাহিত্যকে Fable, Romance, fable, romance ও tale—এই তিন প্রকারে বিভক্ত Tale করিয়াছেন। আমরা নিয়লিথিতরূপে ভাগগুলি করিয়া লইতে পারি:—

- (১) নীতিমূলক সাহিত্য,
- (২) ঐতিহাসিক রচনা,
- (৩) রম্নাস (romance),
- (৪) গল্প।

কালিদাসের গণ্ডরচনা কিছু নাই বটে, তথাপি তাঁহাকে কেব্রস্থলে রাখিয়া গণ্ডকাব্যের প্রাক্-কালিদাস যুগ ও কালিদাসোত্তর যুগ—এই ত্ইটি বিভাগ করিলে গন্তকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

## কালিদাসপূর্ব যুগের গভ

#### (ক) অবদান গ্রন্থাবলী

জাতকের গল্পের ক্যায় অবদান গ্রন্থসমৃহেও বোধিসন্ত্বের বিগত জীবনবিষয্বস্ত্ব ও রচনাপ্রণালী
জীবনে কর্মফল ও বৃদ্ধ এবং তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষগণের
প্রতি ভক্তি দ্বারা কঠোর কর্মফল হইতে অব্যাহতির উপায়—ইহা বোঝানই
অবদানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গত্যের
সঙ্গে গাথা ও অক্যান্ত প্রকারের শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় 'অবদানশতক' প্রাচীনতম।

অবদানশতক ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা হই একটি অন্থমান

করিতে পারি মাত্র। ইহাতে প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে 'দীনার'-এর উল্লেপ

হইতে মনে হয়, ইহা ১০০ প্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয়

নাই। খ্রীঃ তৃতীয় শতকে ইহা চীনা ভাষায় অন্দিত

হয়—স্বতরাং, এই গ্রন্থ এই যুগের পরের রচনাও হইতে পারে না।

এই শ্রেণীর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'। এই গ্রন্থে দিব্যাবদান, মহাবন্ত, কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা'র বহুল ব্যবহারের দিলতিবিস্তর— নিদর্শন হইতে মনে হয়, ইহার রচনাকাল খ্রাঃ ১ম রচনাকাল শতকের পূর্বে হইতে পারে না। এই গ্রন্থের সম্ভবতঃ সমসাময়িক অপর একটি গ্রন্থ 'মহাবস্তু' নামে খ্যাত। 'ললিতবিস্তর' শ্লোকবহুল গতে রচিত এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থ।

আর্যশ্রের 'জাতকমালা' বা 'বোধিসন্তাবদানমালা'য় পালি জাতক ও বোধিসন্তাবদানমালা অন্থবাদ আছে। এই গ্রন্থের রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব লক্ষিত হয়। আর্যশূর খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী লেখক।

#### (খ) পশুপাখীর গল্প

এই জাতীয় গল্প ভারতবর্ণে কথন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগেদের ভেক-স্ভে (৭।১০৩),

ব্যাহ্মণ
ব্যাহ্মণ
কেন্দের আব্যানে আব্যানে বা উপনিষদের সারব্যাহ্মণ
কেন্দের আব্যানে (ছান্দোগ্য ১।১২) পশুপাথী প্রভৃতি
ইতর প্রাণী লইয়া গল্প পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী

বুগের গল্পগুলিতে যেমন একটি নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য নিহিত আছে ঠিক
ভেমন উদ্দেশ্য বৈদিক যুগের উল্লিখিত গল্পগুলিতে পাওয়া যায় না; ঐগুলি
প্রায়শঃই allegory (ক্লপক) বা satire (ব্যঙ্গরচনা)।

থ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকের জাতকে অনেক পশুপাধীর গল্প আছে। পাশ্চাত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই জাতীয় গল্পের জন্ম ভারত থ্রীস্দেশের নিকট ঋণী। আবার, ইহার বিপরীত মতও অনেকে পোষণ করেন।

পূর্ববর্তী যুগের ঐরপ রচনাগুলি পরবর্তী যুগের পশুপাধীর গল্পের
অগ্রদ্ত হয়ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের রচনাবলীর
পরবর্তী গল্পের পরিবেশ পরিবেশ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।
বর্তমানে আলোচ্য গল্পগুলি রাজপুত্রদের বাল্যাবস্থায়
নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল—ইহা 'পঞ্চতন্ত্রকথাম্থম'
হইতেই স্পষ্ট বৃঝা যায়। পশুপাধীতে মাহুষের আচার ব্যবহার
আরোপিত করিয়া বালকের চিত্তাকর্ষক গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা
দেওয়াই ছিল এই জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য। নীতি প্রধানতঃ ছিবিধ—
রাজনীতি ও বাস্তব-জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা-প্রস্তুত নীতি।

এই জাতীয় গল্পের একমাত্র নিদর্শন 'পঞ্চতন্ত্র'। নামটির সার্থকতা এই
থ্যু ইহাতে পাচটি বিশিষ্ট ভাগ রহিয়াছে—(১) মিত্রভেদ,

(২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) সন্ধি-বিগ্রহ, (৪) লন্ধনাশ ও (৫) অপরী-ক্ষিতকারিত্ব। 'পঞ্চতত্ত্বে'র রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অগচ সমস্ত ভাগ একটি কাঠামোর অন্তর্গত। ইহাও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ভাগের মধ্যে যে একটি গল্প বহিয়াছে তাহা নহে; বহু ছোট ছোট গল্প প্রধান গল্পটির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি গত্তে রচিত হইলেও মাঝেমাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে এবং এক একটি গল্পের উপসংহারে সেই সেই গল্পের মূল প্রতিপাত্ত বিষয়টি শ্লোকাকারে ব্ঝাইবার চেটা করা হইয়াছে।

তৃ:পের বিষয় এই যে, এমন একটি 'উপাদেয় গ্রন্থ, অপর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের স্থায়, বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই মূল পঞ্চন্তর লুপ্ত ও বর্তমান রূপ বিভিন্ন প্রধান রূপগুলিকে পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন:—

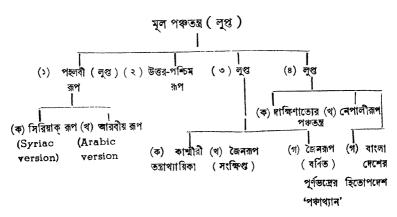

'পঞ্চতন্ত্রে'র বর্তমান বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে 'তন্ত্রাথ্যায়িকা'কে সর্বাপেক্ষা

প্রাচীন সংস্কৃত রূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাঁহাদের মতে,
হিহাতেই মূল 'পঞ্চভন্তে'র স্বরূপ সমধিক রক্ষিত
তন্ত্রাখ্যায়িকা
হইয়াছে। এই গোণ্ডীর অপর ছই শাখাতে, অর্থাৎ
'সংক্ষিপ্ত' ও 'বর্ধিত' রূপে, মূল বিষয়বস্তার বিরুতি বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে।
অধুনা-লুপ্ত পহলবীরূপের মাধ্যমেই এই গ্রন্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ভিত আকারে
ইউরোপের fable সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম রূপটি
কাশীরী লেখক ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের উপজীব্য; ইহাকে অবলম্বন করিয়া
তাঁহারা যথাক্রমে 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে ও 'কথাসরিৎসাগর'-এ গল্পগুলিকে
পরিবর্ভিতরূপে সন্ধিবেশিত করেন।

দাক্ষিণাত্যের রূপটি সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে একটি নৃতন গল্প (মেষপালিকা ও তাহার প্রেমিকবৃন্দ ) সংযোজিত হইয়াছে। এই রূপের কতক উপরূপও (sub-version) রহিয়াছে।

নেপালীরূপে কোন ক্ষেত্রে দেখা যার, শ্লোকগুলিই মাত্র লিপিবদ্ধ আছে,
আবার কোন ক্ষেত্রে গন্ত পত তুইই আছে। 'হিতোপদেশ'
ও নেপালীরূপের উপজীব্য এক—ইহা মনে করার
একটি প্রধান কারণ এই যে, এই তুই রূপেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ক্রমবিপর্যয় দেখা যায়।

'হিতোপদেশে' 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাঁচটি ভাগের মধ্যে মাত্র চারিটি ভাগ আছে। ইহা ছাডা, ইহাতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'কামলকীয় নীতিসার' হইতে হিভোপদেশের রচয়িতা বহু নীতিমূলক অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ও রচনাকাল ইহার রচয়িতা নারায়ণ নিশ্চয়ই ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার লোক; কারণ, 'হিতোপদেশ'-এর উপলভ্যমান পুথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথি এই তারিখে লিখিত। এই গ্রন্থে ভট্টারকবারের উল্লেখ আছে; এই শক্টির প্রচলন ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিল না। স্থতরাং ইহাই 'হিতোপদেশ'-এর রচনাকালের উর্ধ্বতর সীমারেখা। নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জনৈক ধবলচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

'পঞ্চতম্বে'র উক্ত রূপগুলির মধ্যে পহলবী রূপটির সৃষ্টি হইয়াছিল

৫০১-৭৯ প্রীষ্টান্দের মধ্যে। স্থতরাং, অধুনা-লুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' ঐ সময়ের পূর্বেকার বচনা, কত পূর্বের তাহা অবশ্য অনির্ণেয়। মূল গ্রন্থের ভ্রন্থিভিত্বল রচিয়তা কে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'কথামূখে' যে বিষ্ণুশর্মার উল্লেখ আছে, তাহা অনেক আধুনিক পণ্ডিতের মতে কাল্পনিক নাম। মূলটি ভারতের কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল এই বিষয়ে কিছুই হির সিদ্ধান্ত হয় নাই—কেহ বলেন কাশ্মীরে, কেহ বলেন গোড়ে; 'পঞ্চতন্ত্রকথাম্থ' হইতে মনে হয়, ইহার উদ্ভব হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। আরবী ও কাশী অনুবাদের মাধ্যমে 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্প প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশে পৌছিয়াছে এবং প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় য়ন্দিত ইইয়াছে।

#### কালিদাসোত্তর যুগের গছ

এই যুগের গল্পরচনাগুলিকে নিম্নলিধিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

- (১) ঐতিহাসিক রচনা,
- (২) রমকাস ( Romance ),
- (৩) গল।

### (১) ঐতিহাসিক রচনা

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একমাত্র ঐতিহাসিক গছরচনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' কতকগুলি শ্লোকে ভাস, কালিদাস প্রভৃতি পূর্ববতী আদর্শ কবিগণের গুণকীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছাসেই বর্তমানে পাওয়া যায়। প্রথম উচ্ছাসে বাণ নিজের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছাসে হর্ষবর্ধনের আদেশে তাঁহার সভায় বাণের আগমন, রাজার অথের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। তৃতীয় উচ্ছাসে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাণ কিরূপে স্বজনদের নিকট রাজা হর্ষ ও স্থাধীর্ষরের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহাই লিখিত আছে। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ উচ্ছাসে প্রধান বর্ণিত বিষয়গুলি পুষ্পভৃতি নামক রাজা হ্র্যত মহান্ রাজ্বংশের উদ্ভব, প্রভাকরবর্ধনের কার্যকলাপ, রাজাবর্ধন, হ্র্য ও রাজ্যশ্রীর জন্মবৃত্তাস্ক, গ্রহ্বর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয়, হুণগণের বিরুদ্ধে

১। অধ্যায়ের নাম উচ্ছাদ।

রাজ্যবর্ধনের অভিযান, প্রভাকরের মৃত্যু, মালবরাজ কর্তৃক গ্রহ্বর্মার হত্যা ও রাজ্যশ্রীর কারারোধ, গৌড়রাজকর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যা প্রভৃতি। সপ্তম উচ্ছ্যাসে বর্ণিত হইয়াছে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ধের যুদ্ধযাত্রা, প্রাগ্-জ্যোতিষের রাজা কর্তৃক হর্ধের নিকট প্রেরিত উপঢৌকন, রাজ্যবর্ধন কর্তৃক পরাজিত মালবরাজের নিকট হইতে লুন্তিত দ্রব্য সহ আগত ভণ্ডীর সহিত হর্ধের সাক্ষাৎকার, হর্ধকর্তৃক রাজ্যশ্রীর বিদ্যাপর্বতে গমনের সংবাদপ্রাপ্তি, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে ভণ্ডীকে প্রেরণ এবং হর্ধ কর্তৃক স্বয়ং রাজ্যশ্রীর উদ্ধারার্থে গমন প্রভৃতি। অন্তম উচ্ছ্যাসের বিষয়বস্থ বিরুপ্রতিত হর্ধকর্তৃক রাজ্যশ্রীর অন্থেয়ণ ও মরণোমুথী ভগিনীর উদ্ধার। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি আগতপ্রায় রাত্রির বর্ণনা চলিতে থাকিলে গ্রন্থটি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনা ও কবিম্বলভ অতিরঞ্জন প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মনে হয়, ইতিহাস অপেক্ষা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বিদগ্ধজনের চিত্তাকর্যক একটি কাব্যরচনাই কবির উদ্দেশ্য। 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ দর্বং' প্রভৃতি প্রশংশাস্থ্রচক মস্তব্য করিয়া দেশীয় সমালোচকগণ বাণকে অতি উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া সাহিত্যিক বিচার গণ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসিকগণের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বাণভট্ট খুব উচ্চারের কবি নহেন; তাঁহাদের মতে তিনি কঠিন কঠিন শব্দের ও দীর্ঘসমাসবহুল পদের প্রয়োগ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন মাত্র এবং ফলে তাঁহার গ্রন্থপাঠে লোকের মনোরঞ্জন দূরের কথা, বরঞ্চ তাহাদের ক্লান্তি ও বিরক্তিই বোধ হয়। বাণভট্টের রচনালৈলীর ভালমন্দ বিচারে নিরপেক মত দিতে হইলে বলা যায় যে, বাণভট্টের স্থকবি-খ্যাতি তৎকালের পারিপার্থিক অবস্থা ও রুচির উপর নির্ভরশীল। যে দীর্ঘ সমাসাদি বর্তমান ক্রচিতে বিরক্তিকর, সেই সমস্তই তৎকালে প্রাশংসার বিষয় ছিল। দণ্ডী বলিয়াছেন, 'ওজ:সমাসভ্য়ন্তমেতদ্ গছাশ্ৰ জীবিতম্' (কাব্যাদর্শ—১৮০)। বর্তমান যুগে বাণভট্টের প্রতি যে কটাক্ষ, তাহার জন্ত বহ শতান্দীর ব্যবধানজনিত রুচি-পরিবর্তনই দায়ী। এই কথা অবশুই স্বীকার্য যে, (শব্দের ঝক্ষারে, বর্ণনার বাস্তবভাষ ও কল্পনার গরিমায়) বাণের গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থাহিত্যে স্বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাণভট্টের জীবনী সম্বন্ধে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার 'কাদম্বরী'র তাঁহার অন্থেষণে শ্রেলিকে এবং 'হর্ষচরিতে'র প্রথম তুই অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রাকৃত্রি স্বপ্রে পর্যন্ত আমরা অনেক তথ্য পাই। চিত্রভাল্ল ও রাজ্যদেবীর পুত্র বাণ বাল্যবেস্থায় মাতা-পিতৃহীন হইয়া অসংসঙ্গে পড়েন। নানাম্বানে ভ্রমণ বাণভট্টের জীবনী ও করিবার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলে, তিনি হর্ষবর্ধনের আদেশক্রমে তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। ইহাতে তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্তন ঘটে। কালক্রমে তিনি স্থকবি-ধ্যাতি অর্জন করেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রীষ্টান্দ। স্মৃতরাং, বাণভট্ট ঐ সময়েরই লেখক ছিলেন, ইহা নিশ্চিত।

#### (২) রম্ভাস

এই জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' অগ্রগণ্য। শুনিতে একটু অন্তত মনে হয় যে, 'দশকুমারচরিতে' দশটির স্থলে রাজবাহন প্রভৃতি মাত্র আটজন রাজপুত্রের কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। দণ্ডীর গ্রন্থের নামের সার্থকতার জন্ত 'পর্বপীঠিকা' নামক আছ 'দশকুমারচরিত' অংশে অপর চুইটি রাজপুত্রের কীতিকাহিনীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'বিশ্রুত' নামক একটি রাজকুমারের অসমাপ্ত কাহিনী 'উত্তর'-পীঠিকা' নামক উপসংহারাংশে সমাপিত হইয়াছে। নানা কারণে, পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকাকে পণ্ডিতগণ পরবর্তী কোন লেথকের পূর্বপীঠিকা রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 'অবস্থিস্থলরীকথা' নামক একটি গ্রন্থকে দণ্ডীর উত্তরগীঠিকা রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন; তাঁহাদের মতে, ইহাই 'দশকুমারচরিতে'র লপ্ত আছা অংশ। 'অবন্তিস্থলরীকথাসার' নামে ইহার ছন্দোবদ্ধ রূপও আছে। কোন কোন পণ্ডিতের **অ**বন্তি*মুন্দ*রীকথা মতে 'অবস্তিম্বন্দরীকথা' দণ্ডীর রচিত হইতে পারে না। 'দণ্ডিনঃ পদলালিতাম' ভারতীয় সুধীসমাজে দণ্ডী সম্বন্ধে সুপ্রচলিত

প্রশংসাবাণী। দণ্ডীর ভাষার পারিপাট্য ও স্থললিত শব্দবিক্রাস ঘথার্থই

পণ্ডিতগণের মতে, বাসবদত্তা'তে গ্রন্থকার নৈয়ায়িক উদ্যোতকরের ও ধর্মকীতির 'বৌদ্ধসক্তালম্বার' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি উক্ত ব্যক্তি ও বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ থাকে, তাংগ হইলে স্থবন্ধুকে খ্রীঃ সপ্তম শতকের প্রারম্ভকালের লেখক বলিয়া মনে করা ঘাইতে পারে।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত র্মস্থাস। তিনি ইহার পূর্ব ভাগটি রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র পুলিন্দ বা ভ্যণভট্ট অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করেন।

ইংজীবনে এবং বিগত জীবনসমূহে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তা। এই মূল আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে পুগুরীক ও মহাখেতার প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত ইইরাছে। মহাখেতার প্রণয়-ক্লিষ্ট পুগুরীক কর্তৃক অভিশপ্ত চন্দ্রমা মর্ত্যে চন্দ্রাপীড় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। আবার, চন্দ্রমার শাপে পুগুরীক চন্দ্রাপীড়ের সধা বৈশম্পায়নরূপে জাত হন। বর্তমান জন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শৃদ্রক ও বৈশম্পায়ন শুক আকারে জন্মগ্রহণ করেন।

এই কাহিনী অবলম্বনে বাণভট্ট অভুত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিয়নার বিচিত্র রঙে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনার, প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিচার

মনস্তাত্ত্বিক মধ্যে অগ্রগণ্য। বাবের শব্দ-সম্পদ এবং

অলক্ষারশাস্ত্রে পারদর্শিতা তাঁহার যশোভাগুরের অত্লনীর রত্ব। সংস্কৃত

গল্পনাহিত্যের যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থই থাকিত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ
গল্পরচনার গর্ব করিতে পারিত। প্রাচীন ভারতীর সমালোচকগণের মতে,

গল্প করীনাং নিকষং বদস্তি; অর্থাৎ, গল্পরচনাতে কবির রচনাশক্তির কঠিন

পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষার বাণভট্ট ক্রতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল,

তাহার একটি প্রমাণ নিম্নোদ্ধত উক্তি:—

'কাদম্বীরসজ্ঞানামাহারোহপি ন রোচতে।' বর্তমান যুগে, আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে, বাণের ভাষা ত্রহশব্দবহুল, বাক্যগুলি এত বিরাট যে এক নিঃশ্বাসে পড়া যায় না এবং গল্পস্ক্রে অহপ্রবেশ হেতু স্থানে স্থানে মূল উপাধ্যানের হুত্র হারাইয়া যায়। পাশ্চান্তা সমালোচক Weber বলিয়াছেন যে, বাণের গভ একটি মহারণ্য; ইহাতে পথিককে বোপ ঝাড় কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং এইভাবে কিছুদ্র যাইয়া সে ত্রহ শব্দরপ হিংম্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া ভয়াতুর হইয়া পড়ে।

Weber-এর এই উক্তি বর্তমান রুচিতে সমর্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু, আমাদের ভূলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে যে, রাজার সাহাযাপুষ্ঠ কবি শান্তিময় পরিবেশে বসিয়া যে-যুগের পাঠকের জন্ম এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে-যুগ বহু শতাব্দী পূর্বে অতীত হইয়াছে। ১

বাণভট্টের গৃহত্বাব্য-রচ্মিতৃগণের অগ্রগণ্য বাণভট্টের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' প্রসঙ্গে বলা হইম্লাছে।

#### (৩) গল্প

'সিংহাসন-ছাত্রিংশিকা' এই জাতীয় একথানি স্থবিদিত গ্রন্থ। ইহার অপর
নাম 'বিক্রম-চরিত'।
সিংহাসন-ছাত্রিংশিকা
বা বিক্রম-চরিত
অই গ্রন্থথানি বত্রিশটি গল্পের সমষ্টি। বিক্রমাদিত্যের
সিংহাসনটি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া ভোজরাজের হস্তগত
হইল। ভোচ্ক সিংহাসনট আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে, যে বত্রিশটি
পুস্তুলিকার উপরে সিংহাসনটি স্থাপিত ছিল তাহারা প্রত্যেকে এক একটি গল্পে
বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্তন করিতে থাকে। গল্পগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে,

১ 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে রবীশ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' ক্রষ্টব্য।

বিক্রমাদিত্যের স্থায় গুণদম্পন্ন না হইয়া এই সিংহাদনে কেহ বসিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।

সূল গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত ; মূলগ্রন্থটি অভাবধি অনাবিষ্কৃত। ইহা নিম্নলিধিত বর্তমান রূপ রূপে এখন পাওয়া যাইতেছে :—



গ্রন্থটি অতিশর জনপ্রিয়। তবে, গল্পগুলি প্রায়শঃই বৈচিত্ত্যাহীন এবং নৈতিক উপদেশের আধিক্য হেতৃ পাঠকের বিরক্তিজনক।

এই প্রন্থের রচয়িতা অজ্ঞাত এবং রচনাকালও নিশ্চিতভাবে অনির্ণের ।
নূলগ্রন্থের রচরিতা ও জৈন এবং দক্ষিণ ভারতীয় রূপে হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিস্তামিশি'
রচনাকাল নামক গ্রন্থের উল্লেখ হইতে পণ্ডিতগণ মনে করেন
যে, ইহা সম্ভবতঃ খ্রীঃ ত্রেরাদশ শতাকীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

'বে ভালপঞ্চবিংশতি' গল্প-গল্পের অন্তত্ম গ্রন্থ। ইহাতে পঁচিশটি গল্প মূল গল্পটিতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে; এই পঁচিশটি গল্প বর্তমানে বিভাল-পঞ্চবিংশত্রি' চারিটি আকারে পাওয়া যায়।

- (১) শিবদাস-কথিত—ইহাতে গত্যের সহিত শ্লোকের সংমি**শ্রণ** আছে।
- (२) जञ्जनमञ्ज-द्रिक—हेराट नीजिसाक नाहे।
- (e) বল্লভদাসকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ।
- (৪) অজ্ঞাত লেখকের রচিত রূপ।

ত্রিবিক্রমদেন বা বিক্রমদেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে বিক্রমাদিতা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাকে এক তাপদ প্রতাহ একটি করিয়া ফল দিতেন, সেই ফলে একটি রত্ন লুকায়িত থাকিত। এই ভাপসের প্রীতি-উৎপাদনের জক্ত রাজা বৃক্ষ হইতে দোহল্যমান একটি মান্তবের মৃতদেহ আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঐ মৃতদেহ আনিতে গেলে উহার রক্ষক এক পিশাচ বা বেতাল রাজাকে বলে যে, তাহার কয়েকটি প্রশ্নের সত্বত্তর দিতে পারিলে রাজাকে ঐ দেহটি সে ছাড়িয়া দিবে। বেতালের প্রশ্নগুলি সব ধাঁধা। ধাঁধাগুলির মধ্যে ছই একটির নিদর্শন দেওয়া গেল। অন্নভক্ষণে প্রবৃত্ত জনৈক ব্যক্তি ভ্রাণশক্তিদারা বৃঝিতে পারিল যে, ঐ অন্ন যে ধান্ত হইতে প্রস্তুত সেই ধান্ত শাশান-সন্নিহিত কোন ক্ষেত্রে জাত ; এইজন্ত সে ভক্ষণ চইতে বিরত হইল। এক ব্যক্তি দিবা স্থকোমল শ্যোপকরণের বহুস্তরের নীচে একটি কেশথণ্ড থাকা হেতৃ তাহাতে শয়ন কহিতে পারিল না। এই ভোজন-বিলাসী ও শ্য্যা-বিলাসীর মধ্যে কে অধিকতর বিলাসী? কে সর্বাধিক প্রেমিক—যে প্রিয়ার মৃতদেহের সঙ্গে একই শাশানানলে নিজেকে দগ্ধ করে, না যে প্রিয়ার শ্মশান-প্রান্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শোকাকুল জীবন যাপন করে, অগবা যে মৃতা প্রিয়াকে ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রবারা পুনর্জীবিত করে?

'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরী ত্ইটি রূপেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলির প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'বৃহৎকথা'র নেপালীরূপে ইহাদের সন্ধান মিলে না।
স্কুতরাং, ঐ গ্রন্থই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র উপজীব্য, এমন কথা
সাহিত্যিক মূল্য
নিঃসন্দেহে বলা যায় না। লেখকের মৌলিকতা থাকুক বা
না থাকুক, ইহা অবিসংবাদিত যে, গল্পগুলি চিন্তাকর্যক, বৈচিত্র্যাময় ও অনেক
ক্ষেত্রে হাস্থরসপ্রধান। এইগুলিতে খাঁটি লোকসাহিত্যের ছাপ রহিয়াছে।

'বেতালপঞ্চবিংশতি'র চারিটি রূপের মধ্যে শিবদাসরুত রূপটি সবিশেষ উল্লেথযোগ্য ও বিখ্যাত। শিবদাসের কাল অজ্ঞাত। 'শুক্মগুতি' গন্ত-গল্লের অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'শুক্মগুতি'। —তিনটি বর্তমান রূপ এই গ্রন্থটির তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যাইতেছেঃ—

(১) Simplicior বা সংক্ষিপ্ত রূপ—জনৈক জৈনধর্মাবলধী ব্যক্তি কর্তৃক রচিত।

- (২) Ornatior বা বর্ধিত রূপ—চিন্তামণি ভট্ট কুত।
- (৩) দেবদন্তকৃত।

এক ব্যক্তির অন্থপন্থিতিতে তাঁহার পত্নী অন্থ ব্যক্তির প্রতি আসন্তা হইয়া গৃহত্যাগের উপক্রম করিলে অন্থপন্থিত ব্যক্তির পালিত শুকপাধীটি একাদিক্রমে সন্তরটি গল্প বলিয়া ঐ পত্নীর কৌতৃহল উদ্দীপিত করিয়া রাথে; ইতোমধ্যে তাঁহার পতি প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে বিশ্বস্ত শুকপাধীর কৌশলে তাহার প্রভূ মহা অনর্থ হইতে নিছ্কৃতি পান। সংক্ষেপে ইহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তা। গল্পগুলি নিপুণভাবে লিখিত। সংক্ষিপ্ত রূপের লেখক অপেক্ষা বর্ধিত রূপের রুচয়িতার রচনাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য অধিকতর। ইহাও সংস্কৃত গতে রচিত লোকসাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই গ্রন্থের বর্বিত রূপের রচয়িতা চিস্তামণি সম্ভবতঃ ঞ্জী: দ্<u>বাদশ শতকের</u>
পূর্বেকার লোক নহেন। সংক্ষিপ্ত রূপটিতে প্রাকৃত রচনাকাল শ্লোক থাকায় কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ প্রাকৃতে রচিত কোন মূলগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

#### সাধারণ গভসাহিত্য

এ পর্যস্ত যে গছসাহিত্যের আলোচনা করা গেল, তাহাই সংস্কৃত গছ-কাব্যের গৌরব। উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সাধারণ বহু গছকাব্য পাওয়া গিয়াছে। তবে, এগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয় এবং ইহাদের রচনাশৈলী বা বিষয়বস্ত তত উপাদেয় নয়। বস্ততঃ, বাণভট্টের পরবর্তী গছ-সাহিত্যে যেন কবি-প্রতিভা ক্রমক্ষীয়মাণ। এইজ্ছাই বাণভট্টোন্তর যুগের গছকাব্যকে ইদানীস্তন পণ্ডিতগণ 'decadent prose' (ক্রয়্মু গছ) আব্যা দিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সাধারণ রচনাগুলির মধ্যে অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ রচনাগুলির একটি অভি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই প্রসক্ষ শেষ করিব।

| গ্ৰন্থ                  | রচয়িতার নাম          | সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্ত                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ বৰ্ণাক্সক্ৰমে লিখিত ] | ও কাল                 |                                                                                                                                          |
| কথাৰ্ণব                 | শিবদাস                | প্রধানতঃ মূর্থ ও তস্করের                                                                                                                 |
|                         | [কাল অজ্ঞাত]          | পঁয়ত্রিশটি গল্প                                                                                                                         |
| কথাকোষ                  | বর্ধমান স্থরি         | নলোপাখ্যান অবলম্বনে<br>লিখিত।                                                                                                            |
| কথারত্নাকর              | হেমবিজয়গণি           | মূর্থ ও ছষ্ট ব্যক্তি এবং                                                                                                                 |
|                         | ( আঃ থ্রীঃ ১৭শ শতাকী  | ) ধূর্ত নারীগণ সম্বন্ধে<br>২৫৮টি বিবিধ গল্প।                                                                                             |
| চম্পকশ্ৰেষ্টিকথানক      | জিনকীত <u>ি</u>       | রূপকথা।                                                                                                                                  |
|                         | ( খ্রী: ১৫শ শতাব্দী ) |                                                                                                                                          |
| পুরুষপরীক্ষা            | মৈথিল বিন্তাপতি       | পুরুষজ্ঞনোচিত গুণ                                                                                                                        |
|                         | ( খ্রীঃ ১৪শ শতাকী )   | সম্বন্ধে ৪৪টি গল্প।                                                                                                                      |
| প্রবন্ধকোষ              | রাজশেখর স্থরি         | কতিপয় রাজা, জৈন                                                                                                                         |
|                         | (খ্ৰীঃ ১৪শ শতাব্দী)   | মহাপুরুষ এবং কবির<br>জীবনী অবলম্বনে লিখিত।                                                                                               |
| প্রবন্ধচিন্তামণি        | মেরুতুঙ্গ             | বিক্ৰমাদিত্য ও ভোজ                                                                                                                       |
|                         | (খ্ৰীঃ ১৪শ শতাব্দী )  | প্রভৃতি রাজাদের কাহিনী।                                                                                                                  |
| ভরটক-দ্বাত্রিংশিকা      | অজ্ঞাত                | ভরটকাখ্য উপহাসাস্পদ                                                                                                                      |
|                         |                       | সন্ত্রাসিগণের গল্প।                                                                                                                      |
| ভোজপ্রবন্ধ              | বল্লালদেন             | ধারারাজ ভোজের                                                                                                                            |
|                         | (খ্ৰী: ১৫শ শতাব্দী—   | গল্প ।                                                                                                                                   |
|                         | বাংলার রাজা বল্লালসেন | τ                                                                                                                                        |
| ٠ -                     | হইতে ভিন্ন ব্যক্তি)   |                                                                                                                                          |
| मग्राक्ष्य को गूमी      | <b>অজ্ঞা</b> ত        | কি করিয়া সম্যক্ ধর্ম<br>লাভ হইল, সেই সম্বন্ধে<br>স্বামী কর্তৃক স্ত্রীগণের<br>নিকট গল্প এবং<br>স্ত্রীগণ কর্তৃক স্বামীর<br>নিকট কথিত গল্প |

# উদিশ

# চম্পুকাব্য

'চম্পু' শদটির উৎপত্তি কথন কেমন করিয়া হইল, বলা যায় না। প্রাচীন আলম্বারিক দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' (১০১) এই জাতীয় কাব্যকে 'গলপল্ময়' বলিয়াছেন। পরবর্তী কালে, অনেক আলম্বারিকই চম্পু চম্পূকাব্যের লক্ষণ ও কাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন; কিন্তু, কভটুকু গছ এবং কি প্রাচানত্ব পরিমাণে পছ থাকিবে, এই সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। কথা ও আখ্যায়িকারপ গ্রুসাহিত্যে গ্রের সঙ্গে সঙ্গে প্র মিশ্রিত আছে; কিন্তু ইহাদের তুলনায় চম্পূতে পভাংশ অধিকতর। পত্যের প্রয়োগ প্রায়ই হইয়াছে কোন নৈতিক উপদেশচ্ছলে অথবা একটি বর্ণনার উপসংহারস্বরূপে। চম্পুতে গছপভের গন্তকাব্য এবং চম্পূর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ বৈচিত্র্য সাদৃগ্য ও প্রভেদ স্ষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা পত্যকাব্যের প্রতি পাঠকসমাজের সমধিক প্রীতিহেতু চম্পূ-রচিয়তা ইতন্ততঃ পছের প্রয়োগ করিয়াছেন। চম্পুকাব্যের সহিত দণ্ডীর (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক) পরিচয় থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা ্থীঃ দশম শতকের পূর্বের কোন চম্পুর নিদর্শন পাই না। সময়ের অত্যস্ত ব্যবধান এবং পঞ্চাংশের প্রয়োগের পদ্ধতির প্রভেদ প্রভৃতি পালি জাতক ও চম্পূ কারণে চম্পুকে পতাংশসধলিত পালি জাতক এবং 'পঞ্চতন্ত্রে'র আদর্শে স্বষ্ট মনে না করাই সঙ্গত মনে হয়। কথা ও আখ্যায়িকারপ গতকাব্যের সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য যথেষ্ট। স্মতরাং পতা ও উক্ত প্রকার গদ্যের প্রভাবের সংমিশ্রণেই এই জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা মনে করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক নহে।

চম্পুব বিষয়বস্ত নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত। পুশর্যস্ত যে সমস্ত চম্পুকাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমভট্টের বা

চম্পুর বিষয়বন্ত প্রায়ই legend বা উপকথা। কোন কোন চম্পু অবশ্র

সিংহাদিতোর 'নল-চম্পু' বা 'দময়ন্তী-কথা' প্রাচীনতম। গ্রন্থের নামটিই চম্পুকাবোদ বিভিন্ন ইহার বিষয়বন্তার পরিচায়ক। নলদময়ন্তীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'নলচম্পু' উপাধ্যানের কিয়দংশ অবলম্বন করিয়া কবি সাতটি 'উচ্ছাদে' কাব্যথানি রচনা করিয়াছেন। ইহার রচনাতে কবি নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অনেক চেষ্টা করিতে গিয়া কবিত্ব অপেক্ষা সাহিত্যিক ব্যায়ামের (literary exercise) পরিচয়ই বেশী দিয়াছেন।

ত্রিবিক্রম সম্ভবতঃ থ্রীঃ দশম শতকের প্রথম পাদের লোক।

জৈন গোমপ্রভ পরির রচিত 'যশন্তিলকচম্পৃ' এই 'ষশন্তিলকচম্পু জাতীয় গ্রন্থ।

ইহাতে অবন্ধিরাজ যশোধরের পত্নীর চক্রাস্ক, মৃত্যু ও বহুবার পুনর্জন্ম এবং পরিশেষে জৈনধর্মগ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত আছে।

গল্পে নৃত্তনত্ব নাই, অনেক জৈন প্রন্থেই ইহা আছে। আটটি 'আখাসে' লিখিত এই প্রন্থে কবির অলস্কার ও ছলশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চম্পৃটিকে কবির স্থীয় জৈন ধর্ম প্রচারের একটি উপায়স্বরূপ মনে হয়; ইহাতে কাব্যটির সহিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে ক্ষুপ্ত হইয়াছে। এই চম্পু ৯৫৯ খ্রীষ্টাকে রচিত হইয়াছিল।

উক্ত তুইটি চম্পূ ব্যতীত আরও কয়েকটি চম্পূ আছে; উহাদের মধ্যে প্রধান চম্পৃগুলিব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল।

| গ্রন্থ           | রচয়িতা        | ক <b>্ল</b>                |
|------------------|----------------|----------------------------|
| (বর্ণান্তক্রমিক) |                |                            |
| উদয়স্থন্দর কথা  | <b>গেড</b> ্চল | ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দ           |
| গোপালচম্পূ       | জীৰগোস্বামী    | খ্ৰীঃ ষোডশ শতাব্দী         |
| তিলকমঞ্জরী       | ধনপাল          | ৯৭• খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি |
| ভারতচম্প্        | অনস্ত          | ?                          |
| রামায়ণচম্পূ     | ভোজরাজ         | ?                          |
|                  | ও লক্ষণ ভট্ট   | ?                          |

# কুড়ি

# দৃশ্যকাব্য

এই অধ্যায়ের নাম 'নাটক' না দিয়া 'দৃখ্যকাব্য' কেন দেওয়া হইল, তাহা প্রথমে বলা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, দৃখ্যকাব্যের প্রধান ফুইটি ভাগ—রপক ও উপরূপক। রূপক দশবিধ; ইহাদের মধ্যে একপ্রকার রূপকের নাম 'নাটক'। নাট্যগ্রন্থমাত্রকেই বাংলার স্থায় সংস্কৃতে নাটক বলা হয় না। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু দৃখ্যকাব্যের একদেশ নাটকের আলোচনাই করিব না, কিন্তু 'দৃখ্যকাব্য' নামে অভিহিত সমগ্র সাহিত্যের আলোচনাই করিব।

#### দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ

এই জাতীয় কাব্যের ভাগ-বিভাগগুলি নিম্লিথিতরূপ :---



ইহাদের মধ্যে নাটক, নাটিকা, প্রকরণ ও ভাণই বেশী দেখিতে পাওরা যায়। স্থতরাং, ইহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।
নাটক
'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথের মতে, নাটকের বস্ত হইবে
বিখ্যাত কোন বুতান্ত; ইহার নামক হইবেন গুণবান, প্রখ্যাতবংশ ও ধীরোদাত রাজা অথবা দিব্য পুরুষ। নাটকের প্রধান রস শৃক্ষার বা বীর; অক্সান্ত রস অক্ষররপে থাকিবে। অঙ্কসংখ্যা হইবে পাঁচ হইতে দশ। দ্রাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু, ব্রীড়াকর বা অশ্লীল কোন ব্যাপার নাটকে থাকিবে না।

নাটিকার বিষয়বস্ত কাল্লনিক এবং নায়ক ধীরললিড° রাজা। ইহাতে মহিধীর মান প্রভৃতি বাধা অভিক্রম করিয়া অক্ত 'নবামূরাগা' নারীর সহিত রাজার পরিণয়ের বর্ণনা থাকিবে। নাটিকার অঙ্কসংখ্যা হইবে চার।

কবিকল্পিত লৌকিক বৃত্তাস্ত লইয়া প্রকরণ রচিত হইবে। ইহাতে প্রধান রস শৃকার। প্রকরণের নারক ধীরপ্রশাস্ত বাহ্দণ, অমাত্য বা বণিক্ এবং নারিকা কুলবধ্ বা বেশ্যা অথবা, কোন কোন প্রকরণ ক্ষেত্রে, উভয়ই। নায়িকার প্রকার অফ্সারে প্রকরণ তিন প্রকার হইবে; তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকারের রচনায় ধূর্ত, দ্যুতকার ও বিট প্রভৃতি চরিত্রের প্রাচ্র্য থাকিবে। প্রকরণের অক্ষসংখ্যা সাধারণতঃ দশ।

ভাণ একান্ধ নাট্যগ্রন্থ। ইহাতে বিট একমাত্র চরিত্র, বিষয়বস্ত ধূর্ত ভাণ নায়কের কার্যকলাপ এবং রস শৃঙ্গার ও বীর।

# দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মঙ

ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের ধারণা কোন স্থানুর অতীতে জন্মিয়াছিল, তাহা অনির্ণের। এই সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কতকগুলি অনুমান

করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতাবলীর মধ্যে প্রধান প্রধান মতগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

- (১) কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ঋথেদের পুরুরবা-উর্বশী, যম-যমী ঋথেদের সংবাদস্ক প্রভৃতি সংবাদ-স্কুগুলি হইতেই সর্বপ্রথম দৃষ্ঠকাবোর (Dialogno hymns) ধারণা সেই যুগে জ্মিয়াছিল।
- (২) প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতেই জনসাধারণের আমোদের জন্ম
  পুত্ল-নাচের প্রচলন ছিল। পিসেল (Pischel) মনে
  পুত্ল-নাচ (পিসেল)
  করেন যে, এই পুত্ল-নাচ হইতেই দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব;
  ইহার একটি প্রমাণ, নাটকে ব্যবহৃত তুইটি শক্ষ—স্ত্রধার
  (যিনি স্ত্রধরিয়া থাকেন) ও স্থাপক (যিনি পুত্লগুলিকে স্থাপন করেন)।
- (৩) কেহ কেহ মনে করেন, শীতের পরে যে বসস্তোৎসব প্রচলিত ছিল বসস্তোৎসব সেই উৎসবই দশুকাব্যের আদর্শ।
- (৪) রিজ্ওরে (Ridgeway)-র মতে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের পরলোকগত পূর্বপুরুষ- উদ্দেশ্যে প্রাচীন কালে যে অনুষ্ঠান বিহিত ছিল, তাহারই গণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ দৃশ্যকাব্য।
- (৫) ভরতের নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আখ্যানে দেখা যায় যে, স্বয়ং ব্রহ্মা
  দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি
  ব্রহ্মার সৃষ্টি
  চতুর্বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; শিবের
  ভাণ্ডব এবং পার্বতীর লাখ্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।
  এই আখ্যান হইতে আরও জানা যায় যে, ব্রহ্মা নিজে 'অমৃত্যস্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ'
  নামে সুইটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন।
- (৬) পাশ্চান্ত্য পণ্ডিত Weber ও তাঁহার মতাফুসারিগণের মডে,
  গ্রীস্দেশ হইতে ভারতীয়েরা দৃশ্যকাব্যের ধারণা প্রথম
  গ্রাক্পভাব
  (Weber, প্রভৃতি)
  উভয় প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখান
  যায়। আলেক্জাণ্ডারের অভিযানের (গ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ শতক) পর হইতে গ্রীস্
  দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের খ্ব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভারতে গ্রীক্
  শাসনকর্তাদের সভাতে গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইত। গ্রীক্ বিহা শিক্ষার

কেন্দ্র আলেকজান্তিয়া নগরী ছিল প্রাসিদ্ধ। ভারতের উজ্জিয়নীর সক্ষে ঐ স্থানের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। তথন হইতে ভারতবাসিগণ সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য রচনা করিবার প্রেরণা পাইয়াছিল। (এই মতের সমর্থনে আরও বলা যায় যে, সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শক্ষটির প্রয়োগ হইল 'যবন' (—গ্রীক্বাসী) হইতে। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে রাজার দেহরক্ষিণীর 'যবনী' বলিয়া যে পরিচয় আছে উহাও গ্রীক্ প্রভাবের ইন্দিত দেয়। দক্ষিণ-ভারতে সীতাবেদ্ধা গুহার গ্রীক্ রক্ষমঞ্চের অনুকরণে নির্মিত যে ভারতীয় রক্ষমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গ্রীক্ প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। ত্রী

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের উপরে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণ করিতে যাইয়া
/এই মতের সমর্থকগণ উভর দেশের নাট্যগ্রন্থের বস্তগত অনেক সাদৃশ্য
দেখাইয়াছেন। অজ্ঞাত কোন যুবতীর প্রতি রাজার অহরাগ, বছ বাধা-বিদ্ন
অতিক্রম করিবার পর যুবতীর প্রকৃত পরিচয় লাভ ও রাজার সহিত মিলন—
এইরূপ ব্যাপার গ্রীক্ ও ভারতীয় নাট্যগ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া,
পরিচয়-জ্ঞাপনে স্মারক দ্রবার প্রয়োগ উভয় দেশের নাট্যগ্রন্থেই বিভ্যমান
দৃষ্টাস্তব্যরূপ 'অভিজ্ঞান-শক্স্তলা'র অভিজ্ঞানরূপ অঙ্গুরীয়ক, 'বিক্রমোর্বশীয়ে'র
সঙ্গমনমণি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

'মৃচ্ছকটিকে' প্রেমঘটিত ব্যাপারের সহিত রাজনৈতিক ঘটনার যে সংমিশ্রণ দেখা যার, উহাও গ্রীস্ দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত—এই যুক্তিও উক্ত মতের সমর্থকগণ প্রদর্শন করেন। এ্যারিস্টট্ল নির্দেশ দিয়াছেন যে, একদিনের বা তাহার কিছু বেশী সময়ের ঘটনা নাটকীয় বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে। উক্ত মতের সমর্থকগণ বলেন, ইহারই প্রভাবে সংস্কৃত নাটকের অক্ব সম্বাদ্ধে নির্দেশ হইয়াছিল যে, ইহা হইবে 'নানেকদিননির্বর্ত্যকথাভিঃ সম্প্রযোজিতঃ'; অর্থাৎ এক একটি অঙ্কে এমন ঘটনার বিক্রাস থাকিবে, যাহা একদিনে ঘটিতে পারে।

লেভি (Levi) প্রমুখ কতক পণ্ডিত উক্তমতের বিরোধিতা করিয়াছেন। গ্রীক্প্রভাবের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবভারণা করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, 'যবন' শবে শুধু যে গ্রীস্-দেশীয় লোককে বুঝাইত ভাহা নহে। পারত্য, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের লোককে ব্ঝাইতেও এই শব্দের প্রয়োগ হইত।

সংশ্বত নাট্য-সাহিত্যে এীক্ প্রভাবের সমর্থনে উল্লিখিত যুক্তিগুলির মধ্যে কোনটিই অকাট্য নহে। উভয় দেশের নাট্য-সাহিত্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু, ইহা হইতে একের উপরে অন্তের প্রভাব প্রমাণিত হয় না। সংশ্বত নাট্যকারগণ হয়ত গ্রীক্ নাট্যকারগণের প্রভাব-মৃক্ত ছিলেন না, হয়ত ভারতীয় নাট্যসাহিত্য গ্রীক্ লেখকগণের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, ভারতীয় লেখকগণ বৈদেশিকগণের নিকট হইতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভাহাকে স্বীয় প্রতিভার স্পর্শে এমন স্বকীয় করিয়া লইয়াছিলেন য়ে, তাহাতে ঋণের কোন স্পষ্ট স্বাক্ষর নাই।

# দৃশ্যকাব্যের যুগবিভাগ

কালিদাস সংস্কৃত কবিগোণ্ঠীর মধ্যমণি। স্বতরাং, তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিয়া দৃষ্ঠকাব্যের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করা যাইতে পারে:—

কালিদাসপূর্ব যুগ,

কালিদাস-যুগ,

कां निर्मारमाञ्ज यूग।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবির জীবনকাল ও কাব্যের রচনার সময় এত অনিশ্চিত যে, দৃষ্ঠকাব্যের ক্লেত্রেও বিভিন্ন যুগগুলির কালসীমা নির্ধারণ তুঃসাধ্য বা অসাধ্য ।

## कानिमानशूर्व यूग

এই যুগের প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির দৃশ্বকাবের উত্তবকাল 'অষ্টাধ্যারী'তে নটস্ত্রের উল্লেখ পাওরা বার (৪.৩.১১০)। 'অষ্টাধ্যারী'র সাক্ষ্য 'অর্থণাত্র' কর্মনাত্র' 'কর্মনাত্র' কর্মনাত্র' কর্মনাত্র উল্লেখ আছে। 'রামার্লে' 'নাটক' শক্টির উল্লেখ দেখিতে 'মহাভারত' পাওরা যার এবং 'মহাভারতে'র অন্তর্মত 'হরিবংশে' ক্রমের বংশধ্রগণ কর্তৃক অভিনীত নাটকের কথা লিখিত আছে।

শালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনার, কালিদাস ভাসের নামের সঙ্গে সৌমিল্ল ও কবিপুত্র (পাঠাস্তর—রামিল ও সোমিল) কালিদাদের সাক্ষ্য নামে অপর তুইজন নাট্যকারের নামোল্লেও করিরাছেন।

এ পর্যন্ত অবিদ্বৃত দৃশুকাব্যগুলির মধ্যে অশ্ববোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ'ই
প্রাচীনতম। নাম হইতেই বুঝা যার, ইহা দৃশুকাব্যের
অ্থবোষের
আর্থনির
অন্তর্গত একটি প্রকরণ; ইহার অপর নাম 'শার্বভীপুত্রপ্রকরণ'। মধ্য এশিরায় ভালপত্রে লিখিভ ইহার
আংশমাত্র আবিদ্ধৃত হইরাছে। শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে বুদ্ধকর্তৃক
স্থীয় মতে দীক্ষিত করার কাহিনী ইহার বিষরবস্তা।

আবিষ্কৃত অংশটুকু হইতে অখনোবের নাট্য-রচনাকৌশল সম্বন্ধে নিট্র থার বিদ্যান কর্ম নাইজিক বিচার

সমরে নাট্যসাহিত্য মাত্র রচিত হইতে আরম্ভ হর নাই,
এই সাহিত্য কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে। আশ্বনোবের এই শণ্ডিত গ্রন্থ

হইতে মনে হয়, তাঁহার রচনার গতি স্বচ্ছন্দ এবং

অশ্বনোবের জীবনকাল

কাব্য সরস। প্রত্কাব্যের প্রসঙ্গে অশ্বনোবের জীবন-কাল

আব্যোচিত্ হুইয়াছে।

এই যুগে মাত্র অপর একজন নাট্যকারের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাষ

ভাসের রচিত বলিরা অন্থমিত তেরটি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইরাছে। এই ভেরটি নাট্যগ্রন্থ গ্রন্থভিলিকে বিষর্বস্ত অনুসারে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা ষাইতে পারে:—

#### (ক) মহাভারত অবলম্বনে রচিত

- ১। মধ্যমব্যায়োগ,
- ২। পঞ্চরাত্র,
- ৩। দূতবাক্য,
- ৪। দূতঘটোৎকচ,
- ে। কর্ণভার,
- ৬। উক্তঙ্গ,
- ৭। বালচরিত (হরিবংশ অবলম্বনে)।

#### (খ) রামায়ণ অবলম্বনে রচিত

১। প্রতিমা,

২। অভিষেক।

#### (গ) উদয়নের কাহিনী অবলম্বনে

১। স্বপ্নবাদবদত্তা,

২। প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণ।

#### (ঘ) অজাতমূল

১। অবিমারক.

২। চারুদত্ত।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাদ্যদন্তা'ই দমধিক প্রদিদ্ধ। ভাদের পাছ ও গাছ উভরবিধ রচনাই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার, চরিত্রের বিশ্লেষণে এবং ঘটনার বিহ্যাদে তিনি দিদ্ধহন্ত। শর্মবাস্বদন্তা' নাটকে বাসবদন্তাসক্ত উদয়নের সহিত পদ্মাবতীর পরিণর সাধনের জন্ম যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা বিহুত্ত হইরাছে, ভাহা ভাদের নাট্যরচনাকৌশলের পরিচায়ক। পদ্মাবতীকে সপত্নী জানিরাও বাসবদন্তার যে ধৈর্ম, বাসবদন্তার স্বরূপ জানিরাও নবোঢ়া রাজপুত্রী পদ্মাবতীর যে সংযম, প্রভূর মঙ্গলের নিমিত্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের যে হির-প্রাক্তিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, রূপবতী গুণবতী পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে পাইরাও বাসবদন্তার প্রতি রাজার যে অচল প্রেম—এই সমন্তই ভাদের চরিত্রচিত্রশ-কৌশলের প্রমাণ।

ভাগকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট সমস্থার স্বষ্ট হইরাছে। এই সমস্থা সমাধান করিতে যাইয়া পণ্ডিভগণের মধ্যে যে বাদবিভণ্ডার উদ্ভব হইরাছে, ভাহার মীমাংসা আজ পর্যন্তও হয় নাই, কোন কালে হইবে কিনা সন্দেহ। ভাস-সমস্থা বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ভাস-সমস্থার বিশদ (Bhasa-problem) আলোচনা অসম্ভব। স্কুতরাং, এই সমস্থা সম্বন্ধে মোটাম্টি করেকটি কথা বলা হাইভেছে।

বিংশ শতাবীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ভাসকে আমরা নামে মাত্রই ভাসের নামের দহিত জানিতাম; কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থের সহিত যুক্ত গ্রন্থিত কার্তির আমাদের কোন পরিচয় ঘটে নাই। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের কনা—এই সম্বদ্ধে যুক্তি গণপতি শাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাক্রম্ (Trivandrum) নামক স্থানে এক গোছা প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে ছিল তেরটি নাট্যগ্রন্থ; এইগুলিই তাঁহার মতে মহাকবি ভাসের বিশ্বত নাট্যগ্রন্থ। এইগুলিকে ভাসের নাটক বলিয়া মনে করিবার কতকগুলি যুক্তিও তিনি দিলেন। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই ধে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণহেতু স্বশ্রুলি গ্রন্থই একজনের রচিত বলিয়া মনে হয়-—

- (১) শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের কায়, এই গ্রন্থগুলি নান্দীলোকে আরম্ভ হয় নাই; ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রহিয়াছে এই নির্দেশ—"নান্যন্তে ততঃ প্রবিশতি স্তর্ধার";
- (২) পরবর্তী যুগের নাটকগুলিতে যাহাকে 'প্রস্থাবনা' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে এই গ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে 'স্থাপনা';
- (৩) অধিকাংশ নাটকগুলির ভরতবাক্য, অল্লবিস্তর ভেদসত্ত্বেও, অনেকটা একপ্রকার;
- (৪) অনেকগুলি নাটকের মধ্যে একজাতীয় অপাণিনীয় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়;
- (৫) ভাষা, ভাব, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী পর্যন্তও অনেকগুলি নাটকে একই প্রকার।

উল্লিখিত কারণগুলির জন্ম, এই নাটকগুলি এক ব্যক্তির রচিত
বলিয়া মনে হয়। পুনরায় কভক যুক্তির অবভারণা করিয়া শাস্ত্রী
মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ ব্যক্তি
গুবাজি ভাস—বৃক্তি
ভাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এই সম্বন্ধে তুইটি
প্রধান যুক্তি নিম্নলিখিতরপ:—

১। 'স্বপ্নবাসবদন্তা' নাটকটি ভাস-রচিত—স্থদীর্ঘকাল হইতে এই প্রাসিদ্ধি প্রচলিত। ইহার একজন প্রধান সাক্ষী রাজ্বশেধর। তিনি বলিয়াছেন— ভাসনাটকচক্রেহপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতৃম্।

ভাগনাচকচক্রেহাস ছেকে:।ক্ষয়ে সরা।ক্রুন্ স্বপ্রবাসবদত্তক্র দাহকোহভুন্ন পাবকঃ॥

শান্ত্রী মহাশরের আবিষ্কৃত নাটক-চক্রের মধ্যে 'স্বপ্রবাসবদন্তা' নামে একটি নাটক আছে। স্মৃতরাং, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নম্ন যে, সমলক্ষণ-বিশিষ্ট অপরাপর নাটকগুলিও সেই ভাসেরই রচিত।

২। **হর্ষ্টরিতে<sup>°</sup> বাণভট্ট ভা**সের নাটকের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন**:**—

> স্ত্রধারক্বতারজৈন টিকৈর্বহুভূমিকৈ:। সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব<sup>২</sup>॥

বাণের মতে ভাসের নাটকের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ, ঐগুলি উক্ত সব নাটকেই আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এত পরিশ্রম করিতে হইল শুরু এই কারণে যে, উক্ত আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কোনটিতেই নাট্যকারের নাম নাই। স্বতরাং, তাঁহার যুক্তিগুলি সকলে মানিলেন না। তাঁহারা বহু বিরুদ্ধযুক্তিরও অবতারণা করিলেন। বিরুদ্ধযুক্তিগুলির মধ্যে প্রধান একটি যুক্তি এই যে, এ পর্যন্ত কোষকাব্যগুলিতে ভাসের যতগুলি লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই উক্ত তথাকথিত ভাসনাটকসমূহে নাই। অক্তান্ত নাট্যগ্রন্থের সহিত তুলনায় এই নাটকগুলির রচনাতে যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ বৈশিষ্ট্য কতক নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে বিশ্বমান। স্বতরাং স্বীকার করিতে হইবে বে, এখন পর্যন্তও ভাস-সমস্তার চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই।

১ প্রারম্ভিক লোক ১৫।

২ প্রধারকর্তৃক আরক্ষ, বহুভূমিকাবিশিষ্ট, প্রভাকাস্থানযুক্ত ও দেবমন্দিরসদৃশ নাটকসমূহের বারা ভাস যশ লাভ করিয়াছিলেন।

<sup>[</sup>মন্দির পক্ষে—হত্তধার – ছপতি, ভূমিকা – তল, পতাকা – নিশান।]

উক্ত নাটকগুলিকে বাঁহারা ভাসের বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের সমর্থক প্রধান শাস্ত্রী মহাশয়, পারঞ্জপে, কীথ্ (Keith) ও টমাস্
—পারঞ্জপে, কীথ, (Thomas)। বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে শীর্ষহানীয় কানে, টমাদ।
বিরুদ্ধমভাবলথী— র্যাডিড, বার্ণেট (Barnett) ও পিসারোডি। স্থক্ঠকর কানে, র্যাডিড, বার্ণেট (Sukthankar) ও ভিন্টারনিৎস্ মধ্যপথাবলম্বী; তাঁহারা ও পিসারোভি।
মনে করেন যে, এই পর্যন্ত যে প্রমাণসকল পাওয়া গিয়াছে
স্থক্ঠকর ওভিন্টারনিৎস্। তাহাদ্বারা ভাসের পক্ষে বা বিপক্ষে চ্ড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে
উপনীত হওয়া যায় না।

ভাসের কাল সম্বন্ধ সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চন শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত নানা ভাসের জীবনকাল কালই ভাসের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার যুক্তিবলে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

#### কালিদাস-যুগ

যদিও এই যুগে আমরা একমাত্র কালিদাসেরই আলোচনা করিব, তথাপি 'যুগ' শব্দটি এখানে অপ্রযোজ্য নহে। ইহার কারণ এই যে, সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে কালিদাস যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার দাবীতেই তাঁহার কালকে 'যুগ' বলা যাইতে পারে।

কালিদাসের তিন্টি নাটক আছে—(১) অভিজ্ঞানশকুন্তর্ল, (২) বিক্রমো-বলীয় ও (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র।

এই নাটকগুলির মধ্যে প্রথমটি বিশ্ববিধ্যাত। ইহা সপ্তান্ধ নাটক। ইহার বিষয়বন্ধ স্মবিদিত। বর্তমানে ইহা চারিটি রূপে পাওয়া অভিজ্ঞানশাক্তল ঘাইতেছে—(১) দেবনাগরী, (২) বঙ্গদেশীয়, (৩) কাশ্মীরী ও (৪) দক্ষিণভারতীয়।

'বিক্রমোর্বশীর' পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকের নারক পুররবা অত্মর কর্তৃক লাঞ্চিতা অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করিতে গিরা তাঁহার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিছুক্রণ পরস্পার প্রেমালাপের পর, স্বর্গে ভরতরচিত नांग्रेटक व्यःभश्रहन कतिवात जन्न छेर्वभीटक घाँटेट इटेन। भूकत्ववात मधियी এই প্রণয়কাহিনী শুনিয়া অভিযানিনী। এদিকে ইন্দ্রের বিক্রমোর্বশীয় অতুগ্রহে রাজার দঙ্গে মর্তো বাদ করিবার অনুমতি উर्वनी পाইলেন; किन्छ রাজার পুত্রমুখদর্শন হইলেই উর্বনীকে স্বর্গে ফিরিয়া श्वामित्छ इटेर्टर, এই निर्दर्ग। त्राञ्चात अञ्चनरत्र महिश्वी श्वित इटेर्टिन, এवः উর্বশীর সহিত রাজার বাদে দক্ষতি জানাইলেন। অপ্যরার সহিত রাজা স্থাবে মিলিড হইলে একদিন রাজার প্রতি রোষবশতঃ উর্বশী স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ এক কুঞ্জে প্রবেশ করিবার ফলে সেধানে একটি লভার পরিণভা হইলেন। উর্বনীর অদর্শনে বিরহকাতর রাজা কোকিল, ভ্রমর, হরিণ প্রভৃতির নিকট তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, হয়ত উর্বশী নদীতে রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন। শোকোনাত্ত রাজা দৈববাণী হইতে একটি 'সংগমনীয় মণ্রু' কথা জানিতে পারিলেন। উহা লইয়া তিনি একটি লভাকে আলিন্সন করিবামাত্র লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করিল। রাজা ও অপারা পুনরায় স্থে কাল্যাপন করিতে থাকিলে একদিন একটি শকুনি বাণাহত হইয়া পড়িয়া <u>যায়</u>; সেই বাবে লিখিত ছিল 'উর্বনী ও পুরুরবার পুত্র আয়ুর বাণ'। এই পুত্র ছিল রান্ধার নিকট অজ্ঞাত। ইত্যবসরে, পক্ষীকে হত্যা করিয়া তপোবনের নিয়মভঙ্গ করিবার অভিযোগে আয়ুকে নিজ মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে একটি নারী আদেন। উর্বশী ঐ বালকের মাতৃত্ব স্থাকার করিলেন বটে, কিন্তু ভাবী বিরহের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন; রাজার পুত্রমূপ দর্শন হইল, স্বভরাং উর্বশীকে স্বর্ণে প্রভ্যাবর্তন করিতে হইবে। এমন সময় নারদ উপস্থিত হইয়া শুভ সংবাদ জানাইলেন যে, স্বর্গে দেবাস্থরের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে—ইহাতে পুরুরবার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনি জীবনব্যাপী উর্বশীর সঙ্গস্থুর লাভ করিতে পারিবেন।

নাটকটি উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় এই তুইটি ইহার ছুইট রূপ রূপে বর্তমানে পাওয়া যায়।

<sup>)। &#</sup>x27;সংগমনীয়' অর্থাৎ যে মিলন ঘটায়।

ইহার বিষয়বস্ত অতি প্রাচীন আধ্যান: ঋথেদেই পুরুরবা ও উর্বশীর কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, আখ্যানের আদিম রূপটিকে কালিদাস ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। <sup>©</sup>মূলের বিয়োগান্তক ঘটনাটিকে সাহিত্যিক বিচার তিনি মিলনে পর্যবসিত করিরাছেন। উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অন্তগ্রহ এবং 'সংগমনীয় মণির' অবভারণা প্রভৃতি নাট্যকারের সৃষ্টি। নূতন স্ষ্টিতে কালিদাসের কল্পনাকৌতুকী মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই সমস্ত ক্রত্রিম ব্যাপারগুলিদারা ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মূল আখ্যানে এইরূপ পরিবর্তনের জন্ত কালিদাস অপেক্ষা তাঁহার যুগের কৃচি ও নাট্যশান্ত্রের অরুশাসনই সম্ভবতঃ অধিকতর দায়ী। যাহাই হউক, কালিদাদের আখ্যানভাগকে যদি মূলের সঙ্গে তুলনা না করিয়া উহার নিজস্ব রূপেই বিচার করা যায়, তাহা হইলে নাট্যকারের চরিত্র-চিত্রণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কালিদাসের উর্বনী অন্তরক্ত ব্যক্তির আসক্তি নিয়া শুধু কৌতুক করেন না, স্ত্রীস্থলভ হৃদয়ও তাঁহার আছে। স্বর্গের অপ্সরা হইলেও মর্ত্যের প্রেম তাঁহার নিকট উপেক্ষণীর নহে। পুরুরবা যে কাম্ক নহেন, প্রকৃত প্রেমিক, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পণ্ডিয়া যায় চতুর্থ অঙ্কে যেখানে উর্বনীর বিরহে রাজা শোকে অধীর এবং উন্মত্ত। এখানে যদিও অঙ্কটিকে অতিনাটকীয় এবং রাজাকে একটু বেশী sentimental বা ভাবপ্রবৰ মনে হয়, তথাপি তিনি যে সাবারৰ রাজাদের ক্রায় পু<u>ল্পে পূর্ণে মধু</u> আহরণ করিয়া বেড়ান না, ইহা নিশ্চিত। অজ্ঞাত পুত্রের পরিচয় ও পুত্রলাভে পরিণয়ের চরম সার্থকতা—এই ছুইটি কালিদাসীয় বৈশিষ্ট্য; অক্সত্র অফুরূপ অবস্থার বর্ণনা থাকিলেও বর্তমান নার্টকে ইহারা উপভোগাই হইয়াছে।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' পঞ্চান্ধ নাটক।

বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকা নানা ঘটনাপরস্পরাক্রমে প্রচ্ছন্নরূপে রাজা অগ্নিমিত্রের সমূথে উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই রাজা তাঁহার প্রতিক্বতি দর্শনে মৃগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মালবিকার মালবিকাগ্নিমিত্রম প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। উভানে মালবিকাকে চাক্ষ্য দেখিরা এবং নিজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে জানিতে পারিয়া, রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী দ্র হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অত্যক্ত রুষ্টা হইলেন এবং সেধানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে অপমানিত করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণী অনর্থ নিবারণের উদ্দেশ্যে মালবিকাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদ্যুকের কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার পুনরায় মিলন ঘটে, কিন্তু এবারও ইরাবতীর জন্ম এই মিলন ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিশেষে, প্রতিঘন্দী বিদর্ভরাজের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদর্ভ হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মালবিকার পরিচয় পাওয়া গেল। এদিকে, ধারিণীর পুত্র বন্ধমিত্র কর্তৃক যবনগণের পরাজয়ের সংবাদে ধারিণী পুলকিতা। পূর্বেই ধারিণীর নিকট মালবিকার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি স্বীয় পুত্রের বিজয়সংবাদে হাইচিন্তা ধারিণী মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের পরিণয় অন্ধ্যোদন করিলেন, ইরাবতীর ক্রোধও প্রশমিত হইল। এইভাবে আনন্দমর ব্যাপারে নাটকীয় বুত্তান্তের পরিণতি ঘটল।

এই নাটকটিকে কোন কোন সমালোচক কালিদাসের অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মতের একটি যুক্তি এই যে, ভাস প্রস্তৃতি প্রাচীন নাট্যকারগণের নাটক থাকা সত্ত্বেও কবি ইহাতে নিজের রচিত ন্তন গ্রন্থ পাঠের জন্ম পাঠকসমাজকে অহরোধ জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়াও, কালিদাসের অপর হইটি নাটকের তুলনায় ইহার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য আছে। হীনকুলসন্তৃতা কন্সার প্রতি রাজার প্রেম, নানা অবস্থা বিপর্যরে রাজার উদ্দেশসিদ্ধিতে ব্যাঘাত, পরিশেষে ঐ কন্সার রাজপুত্রী বলিয়া পরিচয় এবং রাজার সহিত মিলন—এবম্বিধ বস্তু সংস্কৃত অনেক নাট্যগ্রন্থেই পাওয়া যায়; স্বতরাং এইয়প বস্তু নির্বাচনের জন্ম কালিদাসের প্রাথমিক প্রয়াসই দায়ী—এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া

> 1

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্ধান্
নন্তঃ পরীক্ষ্যান্ততরদ্ ভজন্তে
মৃদঃ পরপ্রতায়নেরবৃদ্ধিঃ ॥

থাকেন। কিন্তু, এই বিষয়ে কোন প্রকণ্ঠ প্রমাণ নাই। এই নাটকটিতেও কালিদাসের কালিদাসত্ব ভাষার প্রবং ভাবে নানা স্থানে ফুটিরা উঠিরাছে। অগ্রিমিত্র বা মালবিকা হরত নায়ক বা নায়িকা হিসাবে উচ্চন্তরের নহেন, তথাপি কালিদাস নাট্যবস্তর উপযোগী করিয়াই তাঁহাদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে যুগে কালিদাস এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের যে সমাজ্জচিত্রের প্রতিফলন আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে দেখিতে পাই তাহাতে জীবনের গতি ছিল সহজ স্বচ্ছন্দ, নাগরিকগণের কোন গভীর চিস্তার প্রয়েজন হয়ত ছিল না; তথন সন্তবতঃ এইরপ নাটকের সমাদর সমাজে ছিল বলিয়াই কালিদাস 'মালবিকাগ্রিমিত্র' রচনা করিয়াছিলেন, নিজের ভাবের বা রচনাশক্তির দৈত্রবশতঃ নহে।

কালিদাসের তিনটি নাটকেই তাঁহার কল্লনাশন্তি, নাট্যরচনাকৌশল, অলকার ও ছুন্দশাস্ত্রে অধিকার, মাজিত ভাষা ও ক্ষচি প্রভৃতি পরিস্ফৃট হইরাছে। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির অভ্তপূর্ব বর্ণনায় কালিদাস অদিতীয়। তাঁহার নাটকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রিগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের কোতৃহল নিবৃত্ত হয় না প্রটনার বাহুলা বা কবির স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রয়াস কোন নাটকেই দেখা যার না। কর্মণরসের চিত্র কালিদাসের রচনায় যেন পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইরা উঠে। শক্ষুলার পতিগৃহে যাতার দৃষ্ঠটি কি কর্মণ! "শক্ষুলা আজ্ব পতিগৃহে যাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদর আকুল, রুদ্ধবাশ্লে কণ্ণরোধ হইতেছে, চিন্তার্লিষ্ট চোথে যেন কিছুই দেখিতে পাইত্রেছি না"—কথমুনির এই একটি মাত্র উক্তিতে যেন বিশ্বের পিতৃত্বেহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ভ আশ্রমপ্রকৃতি যেন শক্ষুলার আসম বিরহে মূহ্মান! হরিণশিশুটিও শক্ষুলার পথ ছাড়িতেছে না। 'অভিজ্ঞানশক্ষ্ণল' এত স্কল্ব এবং তাহার এই দৃষ্ঠটি এত মনোজ্ঞ বলিয়াই ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন—

কাব্যেষ্ নাটকং রম্যং তত্ত্ব রম্যা শকুন্তলা। তত্ত্বাপি চ চতুর্থোহঙ্কো যত্ত্র যাতি শকুন্তলা।

এই নাটকের খ্যাতি বহুকাল পূবেই ভারতের সীমা অতিক্রম করির। দেশ দেশান্তরে প্রসারিত হইরাছিল। জার্মান মনীবী গ্যেটে (Goethey) এই নাটক পাঠে মৃদ্ধ হইরা ইহার যে উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন ভাহার প্রধান কথা এই যে, ইহাতে স্বর্গের সহিত মর্ত্যের মিলন সাধিত ইইয়াছে। আশ্রমলালিতা রূপযৌবনসম্পন্না শকুন্তলার প্রতি রাজা ত্রুন্তের যে উদ্দাম প্রেম এবং রাজার প্রতি শকুন্তলার যে অনিবার্য আসক্তি সামাজিক বিধিনিযেধকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্ম উভরেই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ের যে মিলন হইল তাহা অত্যন্ত স্থেময়; তাহাতে যৌবনের উন্মাদনা নাই, আছে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেময় উদ্দাম মর্ত্য প্রেমের মূহং স্থগাঁর প্রেমে পরিণতি—ইহাই ত নাটকটির মৃধ্য প্রতিপান্ত; তাই গ্যেটের উক্তি সার্থক।

'অভিজ্ঞানশকুস্তল' হইতে কয়েকটি শ্লোক, কালিদাসের রচনার নিদর্শন স্বরূপ, নিমে উদ্ধৃত হইল।

শিশুর মনোজ বর্ণনা-

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাদৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অক্ষাশ্রয়প্রণিয়িনন্তনয়ান্ বহজ্যে
ধতান্তদন্তরজ্যা মলিনীভবন্তি॥ (৭।১৭)

্যাহাদের দন্ত ঈষং উদগত হইয়াছে, যাহারা অকারণে হাসে, যাহাদের অক্ট অক্ষরসূক কথা হাদর গ্রাহা এবং ক্রোড়দেশে আশ্রম যাহাদের নিকট প্রিয় সেই শিশুপুত্রগণের অঙ্গধূলিতে যাহারা ধূমরিত হন, তাঁহারা ধন্ত।

চিত্তে অন্ধনীয় বিষয়ের অপূর্ব কল্পনা---

কার্যা দৈকতলীনহংসমিথ্না স্রোভোবহা মালিনী পাদান্তামভিতো নিষ্ণাহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ। শাধালিধিতবন্ধলম্ম চ তরোর্নির্মাতৃমিচ্ছাম্যধঃ শৃঙ্গে কৃষ্ণযুগস্থ বামনয়নং কণ্ডুয়মানাং মৃগীম্॥ (৬)১৭)

ি চিত্রে এইরপ অঙ্কন হইবে---মালিনীনদীর সৈকতে হংসমিথ্ন লুকায়িত, নদী অভিমুখে হিমালরের পবিত্র

পাদদেশে কুরঙ্গকুল উপবিষ্ঠ, বৃক্ষশাখা হইতে বল্কল লম্বমান, তাহার নীচে মুগী কৃষ্ণশারের শৃঙ্গে স্বীয় বামনয়ন কণ্ডুয়ন করিতেছে []

কালিদাস কর্তৃক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ---

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পৃষ্ হৈমকো ভবতি যৎ স্থাবিতোহণি জন্তঃ। তচ্চেত্রসা শারতি ন্নমবোধপূর্বং

ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহদানি ॥ (৫:২)

রমণীয় বস্তুদর্শনে এবং মধুরণবনি শ্রবণে স্থবী লোকও যে উৎকণ্ঠাকুল হুইয়া পড়ে, তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞাতসারে জনান্তরের স্থবস্থতি তাহার চেতনমনে আবিভূতি হয়; এই সকল স্থৃতি বাসনাকারে মনের গভীরে অবস্থান করে।]

কংলিদাসের কালিদাসের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে পত্ত-জীবনী ও কাল কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

## কালিদাসোত্র যুগ

পত্তকাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাদোত্তর যুগে কবিপ্রতিভার যেরপ ক্ষীয়মাণতা লক্ষিত হয়, নাটাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক সেরপ ঘটে নাই। এই যুগের নাট্যপ্রতিভা য়ান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বহু পরবর্তী কালে। কালি-দাদের পরেও উৎরুপ্ত নাট্যসাহিত্য রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, তৃঃধের বিবয়, এই যুগের অল্পসংখ্যক নাট্যগ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া য়ায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই যুগের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করা যাইতেছে।

#### শুদ্রক

ইহার রচিত 'মুচ্ছকটিক' দশান্ধ প্রাকরণ। ইহার পূদকের মূচতকটিক বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ:—

চারুদত্ত উজ্জায়নীর বিত্তশালী একজন নাগরিক। দানদাতব্য প্রভৃতি নানা সংকার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি দারিদ্রাদশায় উপনীত হইয়াছেন। রাজা পালকের চরিত্রহীন খালক শকার (সংস্থানক) বসস্তদেনা নামী এক গণিকাকে স্ববশে আনিবার জন্ম তাঁহার পশ্চাদাবন করেন। অনস্থোপায় হইরা বসস্তদেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন। চারুদত্তের গুণাবলীর কথা শুনিয়া বসস্তদেনা পূর্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং দরিদ্র হইলেও তাঁহার প্রতি বসস্তদেনার গভীর অহরাগ জন্মিয়াছিল। বসস্তদেনা নিজের অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাধিয়া চলিয়া গেলেন।

শবিলক নামে এক প্রাক্ষণ বসস্তদেনার পরিচারিক। মদনিকার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। তিনি দরিদ্র বলিরা মদনিকার পাণিগ্রহণকল্পে চারুদন্তের গৃহ হইতে ঐ স্বর্ণালম্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিলেন। চারুদন্তের পত্নী ধৃতা ঐ অলফারের পরিবর্তে বসস্তদেনার জন্ত নিজের গলার হারটি চারুদত্তকে দিলে চারুদ্র উহা বসস্তদেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মদনিকার কথাহসারে শবিলক অপহত অলঙ্কারগুলি বসস্তদেনাকে দিলেন। এদিকে চারুদত্ত কর্তৃক ঐ হারটি বসস্তদেনার নিকট প্রেরিড হইলে সন্ধ্যাবেলা বসস্তদেনা তুমুল ঝড়ের মধ্যে চারুদত্তের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং 'অপহত' অলঙ্কারগুলি চারুদত্তকে দিলেন এবং চারুদত্ত কর্তৃক হার প্রেরণের রহস্তটি উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। এইরপে চারুদত্ত ও বসস্তদেনার প্রেম নিবিড়তর হইল। বসস্তদেনা সেই রাজিতে চারুদত্তর গৃহেই রহিলেন। পর্রদিন প্রত্যুবে গাড়ীতে বসস্তদেনাকে উন্থানে লইয়া ঘাইবার জন্ম ভূত্যকে আদেশ দিয়া চারুদত্ত বাহিরে গেলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইলে চারুদত্তের পূত্র রোহদেন দোনার গাড়ী না পাইয়া মাটির গাড়ী (মৃৎ+শকটিকম্—মৃচ্ছকটিক্ম্) পাইয়াছে বলিয়া কাদিতে থাকে। বসন্তদেনা দোনার শকট নির্মাণ করাইবার জন্ম তাহাকে নিজের অলঙ্কারগুলি দিলেন। এই সময়ে ভিনি বাহিরে ঘাইবার জন্ম তাহাকে নিজের অলঙ্কারগুলি দিলেন। এই সময়ে ভিনি বাহিরে ঘাইবার জন্ম সজ্জিত হইয়া আসিলে একটি গাড়ী দেখিয়া ভ্রমে উহাতে আরোহণ করিলেন। এই গাড়ী শকারের এবং ইহা উন্মানাভিম্থে চলিতেছিল।

এদিকে আর্থক নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ার ভয়ে রাজা তাঁহাকে কারাক্ত্র করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে আর্থক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বসস্তদেনার জন্ত রক্ষিত চাক্রদন্তের গাড়ীতে আরোহণ করেন। সেই গাড়ীর চালক আরোহীকে বসস্তদেনা মনে করিয়া উক্ত উত্থানে লইরা যায়। উত্থানে চারুদস্ত বসন্তসেনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু গাড়ীতে আর্থককে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পলায়নের স্থযোগ করিয়া দিলেন। রাজার শত্রুকে সহায়তা করিয়া চারুদত্ত ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

উল্পানে শকার নিজের গাড়ীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া দেখিলেন সেই গাড়ী হইতে বসন্থসেনা অবতরণ করিতেছেন। তথন তিনি বসন্তসেনাকে স্ববশে আনিবার জন্ম পুনরায় চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা তাঁহাকে প্রত্যাধ্যান করিলে তিনি তাঁহাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। শকার বসন্তসেনাকে নিহত মনে করিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্ম চারুদত্তকে দান্নী করিবার অভিসন্ধি লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরে এক ভিক্ষু সেম্থানে আসিয়া বসন্তসেনাকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিচারালয়ে নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের জন্ম শকারের অভিযোগই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হইল। বধাভূমিতে চারুদন্ত উপস্থিত। ঠিক এই সময়ে, উক্ত ভিক্ষু বসস্তদেনাকে লইয়া দেখানে আদিলেন। চারুদত্তের প্রতি অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। অপর দিকে আর্থক পালককে হত্যা করিয়া দিংহাদনে আরোহণ করিয়া বিপদকালের সহায় চারুদত্তকে একটি রাজ্য দান করিলেন। বসস্তদেনা চারুদত্তের বধুপদ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'মুচ্ছকটিক' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিষয়বস্তুর নৃতনত্ম ইহার একটি প্রধান কারণ। রাজার জীবন ও রাজসভার গণ্ডীর বাহিরে আসা সংস্কৃত নাট্যকারের পক্ষে অভিনব প্রচেষ্টা।

১- চারুদত্ত দরিদ্র বাহ্মণ, তাঁহার প্রতি বিত্তশালিনী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার অকৃত্রিম অনুরাগ—এই প্রণয়-কাহিনীর সহিত রাজনৈতিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অদিতীয়।

যে সামাজিক চিত্রটি এই গ্রন্থে পরিস্কৃট, তাহা তৎকালীন বৃহত্তর সমাজের বাস্তব রূপ। চরিত্র-বিশ্লেষণে শৃদ্ধকের ক্ষমতা অসীম। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে

প্রত্যেকটিরই একটি শতন্ত্র রূপ আছে। <sup>5</sup> আকারে বৃহৎ হইলেও গ্রন্থের কোথাও পাঠকের বিরক্তি জন্মেনা; বহু ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনাবিক্যাস শব্দু এবং পরিণতি স্থাভাবিক। <sup>7</sup> শূদ্রকের ভাষা সাবলীল, ছন্দের প্রয়োগ নিপুণ, কিন্তু কোণাও কবি স্বীয় রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্ম উৎস্কুক হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন আধুনিক সমালোচক ইহাকে বলিয়াছেন—most Shakespearian of all Sanskrit plays.

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা ভাদের 'চারুদত্ত' নামক নাটকের ভাদের 'চারুদত্তে'র বধিত সংশ্বরণ; আবার কাহারও কাহারও মতে, সহিত্যবন্ধ 'চারুদত্ত'ই ইহার সংক্ষিপ্তরূপ।

শুদ্রক সম্বন্ধে 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রারম্ভে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে জানা 
যার যে, তিনি নানাশাস্ত্রজ ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন এবং একশত দশবংসর
বন্ধসে তিনি নিজেকে অগ্লিদগ্ধ করেন। এই রাজা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি
কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোন নিভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া
শুদ্রকের কাল অজ্ঞাত। শুদ্রক নামক
কোন ব্যক্তি আদৌ এই গ্রন্থের রচনিতা কিনা, এই বিষয়েও অনেকে সন্দেহ
পোষণ করেন; কেহ কেহ মনে করেন, ইহা ভাসেরই রচনা, আবার কাহারও
কাহারও মতে, ইহা প্রকৃতপক্ষে শুদ্রক নামে কোন রাজার সভাপত্তিতের
রচনা; রচন্ধিতা নিজের নামের পরিবর্তে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের নামের সহিত
গ্রন্থটি যুক্ত করিয়াছেন।

থ্রী: পূর্ব দিতীয় শতানী হইতে আরস্ত করিয়া থ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যস্ত নানা কালই ইহার রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন। (থ্রীষ্টীর অষ্টম শতান্দীতে আলফারিক বামন শৃক্তকের উল্লেখ করিয়াছেন) কালিম্বাসের গ্রেম্থ প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের নামের সঙ্গে শৃক্তকের উল্লেখ নাই—এই সমস্ত কারণে শৃক্তককে কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্ত ইহার সমর্থনে কোন অবিসংবাদিত প্রমাশ নাই।

# চতুৰ্ভাণী

ইহাদের রচয়িত্গণের নাম তেমন প্রসিদ্ধ নহে, 'চতুর্ভাণী' নামেই ইহারা
অধিকতর পরিচিত। ইহাদের নাম—(১) উভয়াভিসারিকা,
(২) পদ্মপ্রাভ্তক
(২) পদ্মপ্রাভ্তক, (৩) ধূর্তবিটসংবাদ ও (৪) পাদ-তাড়িতক।
(৩) ধৃতবিটসংবাদ
ইহাদের রচয়িতা যথাক্রমে বররুচি, শুদ্রক, ঈশ্বরদত্ত এবং

(8) পাদ-ভাডিতক শ্রামলিক।

ইহাদের বিষয়বস্ত অনেক পরিমাণে 'মৃচ্ছকটিকে'র অন্তর্মণ; বাস্তবজীবনে
ধৃত, বিট প্রভৃতির চরিত্র লইয়াই ইহাদের রচনা।

ব্রুপ ও
প্রেত্তিটিই একাম্ব ভাণ-জাতীয় দৃশ্যকাব্য; প্রতি গ্রন্থেই
সাহিশ্যিক মূল্য

একজনের উক্তি। ইহাদের সাহিত্যিক আকর্ষণ ও মূল্য
নগণা, ভবে সমাজের বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই ভাণগুলি
উপেক্ষণীয় নহে।

এই ভাণগুলি সম্ভবতঃ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং ধনজ্ঞারের 'দশরপকে'র রচন।কালের মাঝামাঝি কোন সময়ে রচিত ইইরাছিল। রচনাকাল অর্থাৎ, গ্রীষ্টার দশম শতকের শেষ ভাগের পূর্বে ইহাদের রচনা সম্পূর্ণ ইইরাছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন; কিন্তু, কত পূর্বে, সেই সম্বন্ধে চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। টমাসের মতে, গুপুরাজত্বকালের শেষভাগে অথবা হধ্বর্ধনের রাজত্বকালে ইহাদের রচনা ইইয়া থাকা সম্ভব। 'পদ্মপ্রাভ্তক'-রচয়িতা শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক'-রচয়িতা শূদ্রক হইতে অভিন্ন কিনা ভাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

## শ্ৰীহৰ্ষ

ইঁহার রচিত তিন্থানি নাট্যগ্রন্থের নাম—

(১) প্রিয়দর্শিকা, (২) রত্মাবলী ও (০) নাগানন।
'প্রিয়দর্শিকা' চতুরঙ্ক নাটিকা। ইহার বিষয়বস্তু মোটাম্টি এই :—
রাজা দৃঢ়বর্মার কন্তা প্রিয়দর্শিকার পাণিগ্রহণ করিতে
'প্রয়দর্শিকা'
কলিঙ্গরাজ সম্ৎস্থক। কিন্তু, ঘটনাপরস্পরাক্রমে প্রিয়দর্শিকা
বৎসরাজের নিকট উপস্থাপিতা হইলেন। আরণ্যিকা নাম দিয়া তাহাকে

মহিষী বাসবদন্তার পরিচারিকা নিযুক্ত করা হইল। কালজ্রমে বৎসরাজ্ব আরণ্যিকার প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। একদিন উত্থানে ভ্রমণকালে তিনি সধীর সহিত আলাপরতা আরণ্যিকার মনোভাব জানিতে পারিলেন যে, তিনিও রাজার প্রেমাতুরা। এমন সময় একটি ভ্রমর আরণ্যিকাকে ব্যতিবাস্ত করিয়া ভোলে, এবং তিনি সম্ভন্ত হইয়া চলিতে চলিতে রাজার বাহুতে আসিয়া পড়েন। বৎসরাজ ও বাসবদন্তার পরিণয় সম্বন্ধে একটি নাটকের অভিনয়ে বৎসরাজ রাজার এবং আরণ্যিকা মহিষীর অংশ গ্রহণ করেন। সেই নাটক অভিনয়মাত্র হইলেও বাসবদন্তা রাজা ও আরণ্যিকার পরস্পরের প্রতি আসক্তির অভিনয় দর্শনে কোপান্বিতা হন। বিদ্যুকের নিকট হইতে আরণ্যিকার প্রতি রাজার যথার্থ অনুরাগের বিষয় জানিয়া তাঁহার ক্রোদ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তিনি আরণ্যিকাকে কাব্যক্তম করিয়া রাপেন। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্তে বাসবদন্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যিকা তাঁহারই আত্মীয়ককা। তৎপর বৎসরাজের সহিত তিনি আরণ্যিকার বিবাহ ঘটাইয়া দেন।

বৎসরাজের এই কাহিনী ভারতবর্ণে পুরাকাল হইতে প্রচলিত। এই কাহিনী 'রত্বাবলী' নাটিকারও উপজীব্য। শেবোক্ত গ্রন্থে বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে নানা বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর সাহায্যে রাজার সহিত সিংহলরাজকন্তা রত্বাবলীর পরিণয়-সাধনের বর্ণনা আছে।
স্বতরাং, উভয় নাটিকারই মুখ্য বিষয়বস্তু একই ধরণের, সাহিত্যিক বিচার
প্রভেদ শুধু প্রাসন্দিক ঘটনার বিক্রাসে। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নাট্যকারের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তিনি যেভাবে ঘটনার পারম্পর্য বিক্রাস করিয়া আখ্যানভাগের পরিণতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাহার নাট্যরচনাকৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ভাসের 'স্বপ্রবাসবদত্তা' নাটকে বৎসরাজের যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় হর্ষের বৎসরাজ্বরিত্র হীনতর। ভাসের উদয়নের দাম্পত্যপ্রেম অনেক মহত্তর; পল্লাবতীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'দগ্ধীভূতা' প্রিয়াকে এক মৃহুর্তের জন্মও

প্রতিমূর্তি; আর হর্ষের বাসবদত্তা অস্ত নারীর প্রতি পতির আসক্তি হেতু অতিশয় মুহুমানা।

'নাগানন্দ' পঞ্চান্ধ নাটক। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ:-

জীমৃতবাহন বিভাগরগণের যুবরাজ। সিদ্ধগণের নাগানন্দ রাজকুমারী মলয়বতী ও জীমৃতবাহন পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত। নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধা দিয়া তাঁহাদের পরিণয় ঘটিল। একদিন গরুড কর্তৃক নিহত সর্পগণের বুক্তান্ত জানিয়া জীমৃতবাহন নাগকলের প্রতি গকডের অত্যাচারে সহাত্তৃত্বিশতঃ নিজেকে গরুডের নিকট অর্পণ করেন। গরুড কর্তৃক নিহত জীমৃতবাহন গৌরীদেবীর রূপায় পুনজীবিত হইয়া পুনরায় মলয়বতীর সহিত কাল্যাপন করিতে থাকেন।

এই নাটকৈ বৌদ্ধ উপাধানে হর্ষের উপজীব্য। তুইটি নাটকার স্থায়
প্রধানেও তিনি নানা অলৌকিক ঘটনার আশ্রেয় গ্রহণ করিয়ছেন। কিন্তু,
পরিহিতে আত্মবলিদানের মহিমা তিনি জীমৃত্বাহনের
সাহিতিক বিচার

চরিত্রে কুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ ইইয়াছে। বিদ্যক ও বিটের কার্যকলাপে নাট্যকার যথেষ্ট
হাস্থারসের কৃষ্টি করিয়াছেন। সবগুলি নাট্যগ্রহই স্থললিত ভাষায় স্বচ্ছল
রচনা। তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাশক্তি প্রশাসনীয়। 'রত্বাবলী'তে (৪।৬)
যুদ্দের বর্ণনায় ঘেন যুদ্দের ভীষণ রপটিই প্রকট ইইয়াছে। শব্দের এবং
আর্থের অলঙ্কার-প্রয়োগের বাছল্য হর্ষের গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় না।
কিন্তু, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ছলের প্রয়োগ অনাটকীয় মনে
হয়। এক 'রত্বাবলী'তেই ২০ বার শার্চ্লবিক্রীড়িত ছলের প্রয়োগ ইহার

এই নাট্যগ্রন্থগুলির রচয়িত। ঐহরের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও,
ইনি স্থাধীধরের রাজা হর্ববর্ধন—এই মতের সমর্থনে
হর্ষের পরিচয় ও কাল
অনেক যুক্তি রহিয়াছে। যদি হর্ষবর্ধনই ইহাদের
রচয়িতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাদের রচনাকাল থ্রী: সপ্তম শতকের
পূর্বার্ধ।

#### বিশাখদত্ত

ইংগর রচিত 'মুদ্রারাক্ষণ' নামক নাটক সপ্তাঙ্গে রচিত। নানা কৌশলে বিশাথদত্তের চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী চাণক্যকর্তৃক নন্দরাজগণের মন্ত্রী রাক্ষণের 'মুদ্রারাক্ষ্য' স্থপক্ষে আনয়ন—এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কেবল মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে আর দিতীয় নাটক সংস্কৃতে নাই; .বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে ইহা সাধারণ সংস্কৃত নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতর। ইহাতে একটি মাত্র নগণা নারীচরিত্র আছে। ্এই নাটকের অনেক ঘটনা বা চরিত্র অনৈতিহাসিক হইতে পারে, কিঙ্ক তাহাই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নহে। <sup>5</sup>িবিশাখদন্ত নাটকের ছলে কবিত্তের পরিচয় দেন নাই, জটিল ঘটনাজাল স্থ করিয়া সুষ্ঠভাবে মূলবস্তুর পরিণতি সাধন করিয়াছেন। <sup>L</sup> চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। (চুইজনই কুশাগ্রবৃদ্ধি মন্ত্রী; কিন্তু চাণক্য স্থিরবৃদ্ধিসম্পন্ন, আত্ম-প্রত্যয়ী ও সতর্ক; রাক্ষস অপেক্ষাকৃত কোমলচিত, আবেগ-ও ভ্রম-প্রবণ। ্রচন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতৃর চরিত্রে যে বিপরীত লক্ষণগুলি ইহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উভয়ের চরিত্রের প্রধান সাহিত্যিক গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রগুরে বৃদ্ধি পরিপঞ্ আর মলয়কেতুর বুদ্ধি যুবজনস্থলভ দোষগৃষ্ট।<sup>8</sup> বিশাধদত্তের রচনা সহজ ও चष्ट्रक्शा । । দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগে বা অসংযত কল্পনার আশ্রয়ে অথবা অলম্বারসমূহের বাত্ল্যে নাটকটি দোষযুক্ত হয় নাই।) + %.১.

নাটকের প্রারম্ভে বিশাধদন্ত যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন, তাহার
অধিক আমাদের আর কিছু জানিবার উপায় নাই।
বিশাধদন্তের
জীবনা ও কাল
সামস্ত বটেশ্বরদন্তের পৌত্র। 'মুদ্রারাক্ষদে'র অন্তিম স্লোকে
নাট্যকার অবস্তিবর্মা (কোন পুথিতে রস্তিবর্মা বা দন্তিবর্মা) নামক রাজার
উল্লেখ করিয়াছেন। অবস্তিবর্মা নামক তৃইজন রাজা ছিলেন—একজন এটীয়
৭ম শতকের লোক এবং অপরজ্ঞানের কাল এটীয় ১ম শতক। 'মুদ্রারাক্ষদে'র
কোন কোন পুথিতে উক্ত নামের স্থলে চক্রগুপ্তের নাম আছে। ইহা হইতে

কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজা গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চল্রগুপ্ত ( থ্রী: ৪র্থ-৫ম শতক )। বিশাধদত্তের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি যে থ্রীষ্টীয় নবম শকের পূর্ববর্তী সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

#### ভটুনারায়ণ

'বেণীসংহার' ইংগর রচিত ষড়ন্ধ নাটক। 'মহাভারতে'র প্রাদিক কাহিনী এই

নাটকের উপজীব্য। ভীম কর্তৃক চঃশাসন-বধ ও তাহার

ভট্টনারায়ণের

বেণাসংহার

নিধন—সংক্ষেপে ইহাই এই নাটকের বস্তু।

এই নাটকে নানা ঘটনার সন্নিবেশে মূল বস্তু কণ্টকিত হওয়ায় পাঠকের সাহিত্যিক বিচার

মোহিত্যিক বিচার

যে চিত্রগুলি ভট্টনারায়ণ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে
তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্যোধনের নৃশংসতা, ভীমের দর্পপূর্ণ
বীরত্ব, অর্জুনের সংযত শৌর্য, যুধিষ্টিরের কায়্য- ও ধর্ম-পরায়ণতা —প্রভৃতি
নাট্যকার কর্তৃক মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হটয়াছে। ভট্টনারায়ণের রচনা
ঝাজু ও হাদয়গ্রাহী। বীররস, করুণরস ও ভীতি নাট্যকারের লেখনীতে মনোজ্ঞরূপে বর্ণিত হটয়াছে। ভট্টনারায়ণের নির্বাচিত ছল্পগুলি চিত্তাক্র্যক।

ভট্টনারায়ণকে খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকের লেখক বলিয়া মনে করা হয়। ইনি
বঙ্গরাজ আদিশ্র কর্তৃক কান্তকুজ হইতে আনীত পঞ্চ ভট্টনারা<sup>য়ণের কাল</sup>
বাহ্মণের অস্ততম—বাংলা দেশের এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

# ভবভূতি

ইংগর রচিত 'উত্তররামচরিত' নামক সপ্তান্ধ নাটক স্থপ্রসিদ্ধ।

ভবভৃতির রামায়ণমূলক অপর নাটক 'মহাবীরচরিত' সপ্তাঙ্কে রচিত। ভবভূতির ইহাতে রামোপাধ্যানের পূর্বভাগ, অর্থাৎ রামের বনগমনের 'উত্তররামচরিত' পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

ভবভৃতির 'মালতীমাধব' সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার গ্রন্থ। ইহা দশাকে রচিত

প্রকরণ। তরুণ ছাত্র মাধ্ব এবং মন্ত্রিকন্তা <u>মালতীর</u> প্রণর-কাহিনী এই 'মাল<u>তী</u>মাধ্ব' প্রস্থোর মূল বা আদিকারিক বস্তু। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া এবং মালতী ও মাধ্বের পিতার বান্ধবী বৃদ্ধিমতী বৌদ্ধ পরিপ্রাজিকা কামন্দ্<u>কীর</u> কৌশলে প্রণয়ের সার্থকতা—
'মালতীমাধ্ব' প্রকরণের প্রতিপান্ত বিষয়।

'উত্তররামচরিত'-এর নাম হইতেই উহার বিষয়বস্তর আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণের আথানে ইহার উপজীবা। কিন্তু, সমগ্র সাহিত্যিক বিচার আখ্যানটিকে এই নাটকের বিষয়ীভূত করা হয় নাই। রামচরিতের উত্তরভাগ, অর্থাৎ দীতার উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের অযোধাার প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী ঘটনাসমূহ লইয়া এই নাটক রচিত। মৃল আথ্যানকে নাট্যকার অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এইরূপ—রিামের সহিত বনদেবতা বাসন্তীর সাক্ষাৎকরে এবং ছায়াসীতা, লব ও চন্দ্রকেতৃর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, অরুম্বতী ও রামের মাতৃগণের বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান ইত্যাদি।) প্রত্যেকটি नुष्ठन घर्षेनारे नार्षेकीय वश्चव পরিণতির সহায়ক। किन्छ, नार्षे। नार्षे অন্নশাসনের অন্ধ আমুগত্যে ভবভৃতি মূল আখাানটিকে বিসদৃশ ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। বাল্মীকির আখ্যান বিয়োগান্তক; কিন্তু, নাট্যশান্তের নির্দেশে नांठेकरक शिननांखक कतिरा इटेरत। रेकरन, खर्ज्ज अरलोकिक घरेनारनीत অবতারণা করিয়া সীতার সহিত রামের মিলন ঘটাইয়াছেন। ইংাতে স্থপ্রচলিত আখ্যানের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং ভবভৃতিরচিত বস্তুর কুত্রিমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'উত্তররামচরিতে' ভবভৃতির নাট্যরচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচর আছে। প্রথম অঙ্কে খালেখ্য-দর্শনে সীভার অরণ্যদর্শনের সঙ্কল্প রামের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিবার স্থযোগ ঘটাইয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে ছায়াময়ী সীত। রামের ছুংখের আন্তরিকতা অফ্রভব করিলেন; ভবিয়তে রামের সহিত তাঁহার মিলনের পথ স্থাম इट्टेंग ।

<sup>1.</sup> চরিত্র-বিশ্লেষণে ভবভূতি সিদ্ধহস্ত। তরুণ ও বলদৃপ্ত লবের চরিত্র মনোরম। রাজা হিসাবে রামের কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, মাহুষ হিসাবে নির্বাসিতা সীতার জন্ম তাঁহার 'মন্তর্গূচ্ঘনব্যথা' এবং অনুতাপানলে অন্তর্দাহ অতি মনোজ্ঞভাবে ভবভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। পতির আন্তরিক পত্নীপ্রেমের পরিচয় লাভে 'শরীরিণী বিরহ্ব্যথা' জ্ঞানকীর খ্রীমূলভ কোমলতা ও ক্ষমার প্রকাশ অনবছ। र করণরসের যে চিত্র ভবভৃতি নাট্যগ্রন্থলিতে, বিশেষভঃ 'মালতীমাধবে' ও 'উত্তররামচরিতে', অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে (কারুণ্যং ভবভূতিরেব তন্মতে)এই উক্তি সার্থক হইম্বাছে। 'উত্তরচরিতে' সীতার বিরহে শোকাতুর রামের আর্তনাদে অপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্রস্ত হালয়ম্)—হালয়-বিলারক করণ রসের কী চমৎকার বর্ণনা। লাম্পভ্যপ্রেম এবং বাংস্ক্র রদেরও বিচিত্র বর্ণনা 'উত্তররামচরিতে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। 'মালভীমাধবে' নাট্যকার গভামুগতিক বিষয়বস্তু অবলম্বন না করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং উহাতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর অপর্ব বিকাস রহিয়াছে। মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনীর সহিত মদয়ভিকা ও মকরন্দের প্রেমের প্রাদিক্ষক বৃত্তান্তটি ভবভৃতি অতি নৈপুণ্য সহকারে এথিত করিয়াছেন। "ভবভৃতির অপর একটি গুণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরপ বর্ণনা। কালিদাদের বর্ণনার মাধুর্ম হয়ত ভবভৃতির গ্রন্থে নাই; কিন্তু ভবভৃতির বর্ণনায় প্রকৃতির বাস্তব রূপটি পাঠকের নিকট উদ্ভাদিত হইয়া উঠে। দশুকারণ্যের একটি দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন :---

> কণ্ডলদ্বিপগগুপিগুকষণোৎকম্পেন সম্পাতিভি র্ঘর্মব্রংসিতবদ্ধনৈঃ স্বক্স্পুমেরর্চন্তি গোদাবরীম্। ছায়াপন্তিরমাণবিদ্ধিরম্পব্যাক্টকীটত্বচঃ কৃজৎকান্তকপোতকুকুটকুলাঃ কৃলে কুলাৰক্রমাঃ।

( উত্তররামচরিত—২।৯)

ি তীর্ত্ত নীড়বছল ভরুরাজি স্বীয়পুষ্পসন্তারে গোদাবরীর অর্চনা করিতেছে; (ঐ) পুষ্পসমূহ আন্তপক্লিষ্ট হইয়া লগবুন্ত অবস্থায় কণ্ডুমমান-গজগওঘর্ষণে ভূপাতিত ,হইতেছে, ছায়ান্থিত ভূমি-আলেখনকারী বিহগকুল বৃক্ষরাজির কীটদষ্ট বন্ধলগুলি আকর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষোপরি স্থানর কপোত ও কুরুটের দল কৃজন করিতেছে।]

দাম্পত্যপ্রেমের বর্ণনা—

অবৈতং স্থাব্যবারস্থাতং সর্বাস্থবস্থাস্থ যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্থা যত্র জরসা যশ্মিরহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্থা স্থায়াম্বস্থা কথমপোকং হি তৎ প্রাপ্যতে।

( উত্তরচরিত্ত -- ১।৩৯ )

্যাহা সুখ ও তুঃখে একরূপ, যাহা সকল অবস্থারই অনুকূল, যাহা হৃদয়ের বিশ্রামন্থল, যাহার রস জরা হরণ করিতে পারে না, কালবশে লজ্জাদি আবরণের অভাবহেতু যাহা স্বেহণারে পরিণত হয়, সেই অদ্বিতীয় বস্তু কষ্টে লন্ধ হয়; যে সজ্জন উহা লাভ করিয়াছেন তাঁহার মঙ্গল হউক।

নাট্যকারের মতে, বিভিন্ন রদ একই মূলীভূত করুণরদের অভিবাজি; এই মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন নিমোদ্ধত শ্লোকে—

একো রস: করুণ এব নিমিত্তভেদা-

দ্বি: পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।

আবর্ত বৃদ্ধতর সময়ান্ বিকারা

নজো যথা দলিলমেব হি তৎ সমস্তম্॥

( উত্তরচরিত—১।৪৭ )

্রিকমাত্র করুণরদ নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হরু, যেমন একই জলকে আবর্ত, বৃদ্ধা ও তরঙ্গ প্রভৃতি রূপে দেখা ধার।

পতি-পত্নীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভবভৃতি বলিয়াছেন--

প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা

সর্বে কামা: শেবধিজীবিতং বা।

স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসাম্

ইত্যন্যোক্তং বৎদয়ো জ্ঞাতমস্ত ॥ ( মালতীমাধব )

[ তোমরা জানিও যে, স্বামীর পক্ষে স্থী এবং স্বীর পক্ষে স্বামী প্রিয়তম বন্ধু, সমগ্র আত্মীয়তার প্রতীক, সমস্ত কাম্যবস্তু, নিধি, এমন কি প্রাণ। ]

১ 'মহাবীরচরিতে' ভবভৃতির একটি ক্রটি এই যে, মাঝে মাঝে কোন কোন চরিত্র অভিদীর্ঘ কথা বলিয়া পাঠকের বিরক্তি জন্মায়। ভবভৃতির ভাষা স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবহুল ও তুরহ। ভবভূতির নাট্যগ্রন্থভিলতে হাস্থারসের স্বল্পতা বর্তমান যুগে পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির শ্লোকসমূহে ছন্দ ও অলঞ্চারের বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে আছে।

স্বীয় গ্রন্থসমূহে ভবভূতি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিদর্ভের পদ্মপুরে কাশ্যপগোত্তীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম ভবভূতির জীবনা ও কাল হয়। ভবভূতি ভটুগোপালের পৌত্র এবং নীলকণ্ঠ ও জাতুকণীর পুত্র। ভবভূতির একটি উপাধি ছিল 'শ্রীকণ্ঠ'।

ভবভূতির কাল এীষ্টার ৭ম শতকের শেষভাগে বা ৮ম শতকের প্রথম ভাগে বলিয়া অনুমিত হয়।

কালিদাসোত্তর যুগের অপরাপর নাট্যকারগণের মধ্যে যশোবর্মণ ও মায়্রাজ সমধিক প্রসিদ্ধ।

যশোবর্মণের 'রামাভাদর' লুপ্ত। কিন্তু, আনন্দবর্ধন কর্তৃক ইহার উল্লেখ
বশোবর্মণের ও অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্ম্হে এবং কোষকাব্যগুলিতে ইহার
'রামাভাদর'
মার্রাজের
'উদান্তরাঘব'
নাটক ছিল। মার্রাজের 'উদান্তরাঘব'ও লুপ্ত এবং অমুরূপ
ভাবেই ইহার খ্যাতি অমুমেয়।

এই যুগের অক্সান্ত নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্লন্থনাথের 'মল্লিকামারুত', বাণভট্টের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ 'পার্বতী-'পার্বতীপরিণম', 'মুকুট-তাড়িডক', পরিণম', অধুনাল্প্ত 'মুকুট-তাড়িডক' ও শক্তিভদ্রের 'আক্র্যচ্ডামণি'।

## ক্ষয়িষ্ণু দৃশ্যকাব্য

ভবভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরেই এই প্রতিভার ক্ষীয়মাণ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষরিষ্ট্ যুগে বহু নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিছ ইহারা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত, নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিধ্যাত নাটকসম্হের অন্তুকরণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রত্ককাব্যরচনার কৌশল আছে বটে; কিছে নাট্যরচনাকৌশলের পরিচয় নাই।

এই যুগের নাট্যকারগণের রচনা সাহিত্যিক ব্যারাম ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক মাত্র। খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে মোটাম্টি ভাবে এই যুগের প্রারম্ভ বলা যায়।

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত নাট্যকারগণের ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগোর নাম নিমে দেওয়া গেল:—

| গ্রন্থকার                | গ্রন্থ                    |
|--------------------------|---------------------------|
| ( বর্ণান্মক্রমিক )       |                           |
| কবিকর্ণপূর (১৬শ শতক)     | চৈত <b>ন্যচন্দ্রোদ</b> য় |
| কুফ্মিশ্ৰ ( ১১শ শতক )    | প্রবোধচন্দ্রে <b>দির</b>  |
| ক্ষেমীশ্বর (১০ম শতক)     | চণ্ড <b>কৌশি</b> ক        |
| জয়দেব ( ১৩শ শতক )       | প্রসন্ধর্যঘব              |
| ( বেরারের )              |                           |
| দামোদর মিশ্র (১১শ শতক ?) | মহানাটক বা হন্ময়াটক      |
| বীরনাগ                   | কুন্দমালা                 |
| বিহলণ (১১শ শতক)          | কর্ণস্থনরী                |
| ম্রারি ( ১০ম শতক )       | <b>অনর্ঘরাঘ</b> ব         |
| রাজশেধর                  | বালরামায়ণ                |
|                          | বালভারত ( অসম্পূর্ণ)      |

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক। ইংগ একটি রূপকনাট্য। ইংগতে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, মন, ধর্ম, বিবেক, দন্ত, লোভ, ভক্তি প্রভৃতিকে এক একটি চরিত্ররূপে অঞ্চিত করা হইয়াছে। অবৈত বেদাস্ত-মতের সহিত বিঞ্ভক্তির সমন্বয়সাধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

# পরিশিষ্ট

# (ক) সংস্কৃতে ঐতিহাসিক রচনাবলী

কোন কোন পাশ্চান্তা পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় সাহিত্যে কোন ইতিহাস নাই, এমন কি ভারতীয়দের ঐতিহাসিক বোধও নাই। এই অভিযোগ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর সন্ত্যা, তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচা।

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাদ নাই, এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' আমরা যে কাহিনী পাইয়া ভারতীয় সাহিত্যে থাকি, তাহার ঐতিহাসিকত্বের কোন প্রমাণ নাই; ঐতিহাসিক রচনার অভাব স্থন্ধে অভিযোগ রামচন্দ্র বলিয়া প্রকৃতই কোন রাজা ছিলেন কিনা, অথবা রাবণ নামে তাঁহার কোন প্রতাপশালী প্রতিঘন্দী ছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। 'মহাভারতে'র পাণ্ডব এবং কৌরবগণের যে যুদ্ধকাহিনী আমরা পাই তাহার যথার্থতা-নিণ্যের জন্ম নির্ভর্যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে, ঐ উভয় গ্রন্থেরই মূলে কোন প্রকৃত ঘটনা থাকা খুব সম্ভব, অনেকে এইরূপ মনে উক্ত অভিযোগের করেন। তাঁহাদের মতে, কোন বাস্তব ঘটনাকৈ অবলম্বন অযৌক্তিকত। করিয়া সম্ভবত: ঐ গ্রন্থছরের আদি রচয়িতৃগণ রাজাদের কাল্লনিক নাম দিয়া এবং নিজেদের করিত্বশক্তি প্রদর্শন করিবার জ্ঞা নৃতন ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থগলি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগলিতে রাজনৈতিক ইতিহাদের উপকরণ থাকুক বা নাই থাকুক, উহাদের মধ্যে যে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাদের একটা মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

পুরাণ নামক যে গ্রন্থগুলি আমরা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যে সামাজিক চিত্র ছাড়াও, রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক ত্রাণ উপকরণ পাওয়া যায়। পুরাণে বণিত রাজগণের বংশাবলীতে ভ্রমপ্রমাদ এবং অতিশরোক্তি ও অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহাদের

মধ্যে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

স্তম্ভ এবং মন্দির প্রভৃতিতে কোদিত লেখমালায় এবং তাম্রশাসনগুলিতে প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাইয়া থাকি। উহাদের মধ্যে প্রশন্তিজাতীয় লেখমালাতে কবিস্থলভ অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন প্রভৃতি থাকিলেও রাজগণের বংশাবলী এবং মঠ, মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্লিথিত প্রাচীন প্রশন্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

- (১) গীর্ণার প্রশন্তি ( আ: ১৫০-১৫২ খ্রীষ্টাব্দ ),
- (২) হরিষেণ-রচিত সম্জ্ঞপ্রের প্রশন্তি,

( এলাহাবাদ—আ: ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ )

(৩) বংসভটি-রচিত প্রশন্তি ( মান্দাসোর, ৪৭৩-৭৪ থ্রীষ্টান্দ )।

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্যেও কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য আছে।
প্রত্তকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি থে,
কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য
নিমলিথিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক
ঘটনাবলীরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়:—

পদাগুপ্তের 'নবসাহসাক্ষচরিত্র', বিল্হণের 'বিক্রমান্ধ-পদ্মকাব্য দেবচরিত্র', কল্হণের 'রাজ্বভরঙ্গিণী' ও সন্ধ্যাকরের 'রামচরিত্র'।

ইহাদের মধ্যে 'রাজতর দিনী'র ঐতিহাসিক ম্ল্যই পণ্ডিতসমাজে সর্বাপেক্ষা
অধিক বলিয়া বিবেচিড হয়। এই সমন্ত গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্ত
অবলম্বনে এমন অনেক পত্যকাব্য রচিত হইয়াছে, যাহাদের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে।
গল্পকাব্যের ক্ষেত্রেও বাণভট্টের 'হয়্চরিতে'র ঐতিহাসিকত্ব, যত
অল্পরিমাণই হউক, স্বীকৃত হইয়াছে। অশ্বঘোষের
'শারিপুত্রপ্রকরন', বিশাখদত্তের 'ম্দ্রারাক্ষ্স' প্রভৃতি
দৃশ্যকাব্য দৃশ্যকাব্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথা নিহিত আছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা নি:मन्तिः প্রমাণিত হয় যে, मंध्यु

সাহিত্যে ইতিহাস একেবারেই নাই, এই অভিযোগ অমৃলক। তবে একথা ঠিক যে, এই সাহিত্যের বিশালত্বের তুলনাম্ন মনে হয় যে, ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য অভি নগণ্য। যেসব গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, ভাহাদের মধ্যেও অলক্ষার ও বাগ্বাহুল্য হইতে খাঁটি ইতিহাদের উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন এবং ঐ সব গ্রন্থে ইতিহাস রচনা অপেক্ষা কার্যকৌশলের প্রতিই লেখকের প্রয়াস অধিকতর। কিন্তু, ঐ লেখকগণের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না, এমন নহে। ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে, তাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া গ্রন্থরচনার প্রচেটা হয়ত

এখন প্রশ্ন এই – সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা এত কম কেন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ইহার অনেকগুলি ঐতিহাসিক বচনার কারণের মধ্যে প্রধান এই যে, যে জাতীয়তাবোধে শ্বভার কারণ অরুপ্রাণিত হইয়া লোকে ইতিহাস রচনা করিয়া থাকে, প্রাচীন ভারতের ইভিহাসে দেখা যায়, সেই জাতীয়তাবোধ লোকের মনে জাগিবার অবকাশ হয় নাই। রাজবংশগুলির দ্রুত উত্থান জাতীয়তাবোধের অভাব পতন, প্রতাপশালী রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ, এবং কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সমগ্র ভারতের আন্নগত্যের অভাব এই জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। কর্মবাদ, অলোকিক প্রাচীন ভারতবাসিগণের মনের গঠন এই ব্যাপারের ঘটনায় বিখাস জন্ম কতক পরিমাণে দায়ী। কর্মবাদ, আলোকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁহাদের মনে বন্ধমূল হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্মরণীয় ঘটনার কার্য-কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করিবার প্রচেষ্টা করিতেন না।

# (খ) গীভিকাব্য

'গীতিকাবা' বলিতে সেই ধরণের কাব্যকে ব্ঝায়, যাহা গীত হওয়ার যোগ্য। ইহাতে কবি-চিত্তের স্বতঃফুর্ত একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয়। এইরূপ কাব্য সাধারণতঃ অক্সান্ত কাব্যগ্রন্থের তুলনার সংক্ষিপ্ত। রাস্কাল সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকাব্য প্রচুর। ইহাদের বিষয়বস্ত বিবিধ প্রকার; যথা—শৃঙ্গাররসাত্মক, ভক্তিমূলক ও নীতিমূলক। এই জাতীয় প্রনেকগুলি কাব্যে প্রকৃতির সহিত মান্ত্রের নিবিড যোগের বর্ণনা করা হইরাছে। কোষকাব্যসমূহে গীতিধর্মী অসংখ্য শ্লোক লানা কবির নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। পছকাব্যের ভক্তিমূলক, নাতিমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রধান প্রধান কাব্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কবিগণের কথা উল্লেখ না করিয়া উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যগুলির নাম একত্র সন্নিবেশিত ইইল।

| কাৰ্য                                                | র <b>চ</b> য়িতা      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| ( বর্ণামুক্রমিক )                                    |                       |
| ১ অম্রুশতক                                           | অ্মক                  |
| <sup>২.</sup> আর্যাসপ্তশতী                           | গোবর্ধন               |
| ৺· ঋতুসংহ†র                                          | কালিদাস               |
| <ul> <li>কৃষ্ণকর্ণামৃত (বা কৃষ্ণলীলামৃত )</li> </ul> | লীলাশুক বা বিন্তমঙ্গল |
| a. গীতগোবি <del>ন্</del>                             | জয়দেব                |
| .১. ঘটকর্পরকাব্য                                     | ঘটকর্পর               |
| t. চণ্ডীশতক                                          | বাণভট্ট               |
| ৮. চৌরপঞ্চাশিকা                                      | বিল্হণ                |
| ৯. নীতিশতক                                           | ভুত্হরি               |
| ১০. মেঘদূত                                           | কালিদাস               |
| >> বৈরাগ্যশতক                                        | ভর্ত্ধরি              |
| <sub>&gt;১</sub> . শৃঙ্গারশতক                        | "                     |
| >৬.খৃদ্ধারতিলক                                       | কালিদাস (?)           |
| ১ <b>ঃ</b> .সূৰ্যশাতক                                | ময়ুর                 |
| >5,24,104                                            | च्या कराकालि श्री     |

উল্লিখিত কাব্যগুলি ছাড়াও, ন্তবন্তোত্তের মধ্যে অনেকগুলি গীতিধর্মী। ভ্রমন্তাত্ত এই শ্রেণীর গীতিকাব্যে শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত শিব ও গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত ন্তবন্তোত্তগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

# (গ) প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থ

অমরকোষ—অমরসিংহ-রচিত 'নামলিঙ্গারুশাসন' নামক অভিধান 'অমরকোষ'
নামে প্রচলিত। এই অভিধানে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দকে
স্বর্গাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড ও সামাক্তকাণ্ড—এই তিন কাণ্ডে
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক কাণ্ডকে কতক বর্গে বিভক্ত করা
হইয়াছে। এই অভিধানে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ ও লিঙ্গ শেকাকারে লিখিত হইয়াছে; কতক সমধ্যনিবিশিষ্ট ভিয়ার্থক শব্দও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অমরসিংহ সন্তবতঃ ৪৫০ গ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী লেখক। এই অভিধানের ক্ষীরস্বামি-রচিত
টীকা প্রাচীনতম ও স্বাধিক পরিচিত।

কথাদরিৎসাগর—অধুনালুগু বৃহৎকথার অক্ততম প্রজনের নাম। ইহা কাশ্মীরী
সোমদেব-রচিত। ১০৬০-১০৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন
কালে ইহা রচিত হইয়াছিল। বৃহৎকথার অধুনাপ্রাপ্ত তিনটি
রূপের মধ্যে ইহা দ্র্বাপেক্ষা প্রদিদ্ধ।

কর্প্রমঞ্জরী—ইহা চারিটি অঙ্কে রচিত সট্টকশ্রেণীর নাট্যগ্রন্থ। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থথানি প্রাকৃতে রচিত। কোনও এক রাজকুমারীর সহিত এক রাজার গোপন প্রণয়ের কাহিনী, মহিষীর কোপ এবং শেষ পর্যস্ত প্রণয়িনীর সহিত রাজার মিলন— সংক্ষেপে গ্রন্থটির বিষয়বস্ত এইরূপ। ইহার রচ্মিতা রাজশেধর আফুমানিক খ্রীষ্টায় দশম শতকের লেখক।

কাদম্বরী—বাণভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ গগুকাব্য। ইহা কথাখোনীর কাব্য; ইহাতে বর্ণিত ঘটনাবলী কাল্পনিক। এই গ্রন্থের রচনা দীর্ঘসমাসবহুল এবং কঠিন শব্দের প্রয়োগে কণ্টকিত। ইহার মূল আখ্যানে বহু ক্ষুদ্র উপাধ্যান অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে; ফলে অনেক সময়ে মূল আখ্যানের স্ত্রটি পাঠক হারাইয়া ফেলেন। ইহার রচয়িতা বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাপ্রিত ছিলেন; স্বভরাং, তিনি খ্রীয়য় সপ্তম শতকের আদিভাগের লোক।

কুমারসম্ভব—কালিদাস-রচিত মহাকাব্য। ইহা সপ্তদশ দর্গে রচিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাস-রচিত নহে। এই অন্থমানের প্রধান কারণ এই যে, এই অংশের মলিনাথ-রচিত টীকা পাওয়া যায় না এবং প্রথম আট সর্গের তুলনায় শেষ নয় সর্গের রচনাশৈলী নিরুপ্টতর। তারকাম্বর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবগণ কর্তৃক শিব-পার্বতীর পরিণয়কল্পে মদনদেবের মাধ্যমে শিবের তপোভঙ্গের পরিকল্পনা, শিব কর্তৃক মদন-নিধন, পার্বতীর তপস্থা-তুপ্ট শিব কর্তৃক পার্বতীর পরিণয়, তারকারি কার্তিকেয়ের জন্ম—সংক্ষেপে ইহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই গ্রম্থে হিমালয় ও বসস্তের বর্ণনা অতি মনোক্ত।

সীতগোবিন্দ (জয়দেব-রচিত ছাদশ সর্গাত্মক প্রথাত ভক্তিম্লক গীতিকারা।
ইহাতে বহু গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৃন্দাবনে ক্লফের শৃঙ্গাররসাম্রিত বসন্তলীলা এই কাব্যের উপজীবা। কবির নিজের
ভাষাতেই জয়দেব-ভারতী মধুর, কাস্ত এবং কোমল। হরিম্মরণে
সরস মন ও বিলাসকলায় কৌতুহল লইয়া কবি এই কাব্য
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার খ্যাতি বাংলাদেশের চতুঃসীমা
লজ্মন করিয়া সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কাব্যরসজ্ঞ
পাশ্চান্ত্য পণ্ডিভগণও ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। জয়দেব
ছিলেন বন্ধেশ্বর লক্ষ্ণসেনের সভাশ্রিত;) লক্ষ্ণসেনের
রাজ্মকাল আহুমানিক ১১৮৫-১২০৫ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত ব্যাপী ছিল।

জানকীহরণ—কালিদাসোত্তর যুগের অগুতম মহাকাব্য। ইহা কুমারদাসরচিত। সিংহলে প্রচলিত কিম্বদন্তী এই থে, কুমারদাস ছিলেন
সিংহলের রাজা (আহুমানিক ৫১৭-৫২৬ এটাজ)। সিংহলী
ভাষার রচিত একটি টীকার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, কাব্যথানি
পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত হইয়াছিল; বর্তমানে ইহার অংশমাত্র
পাওয়া যায়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত।
উল্লিখিত সিংহলী গ্রন্থ হইতে মনে হয়, জানকীর হরণেই কাব্যের

পরিসমাপ্তি নহে, রামের পুনরায় রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ধবন্তালোক—অলঙ্কারশান্তের বিখ্যাত গ্রন্থ এবং 'কাব্যালোক' বা 'সহৃদয়ালোক'
নামেও পরিচিত। কারিকা ও বৃত্তি—এই ছুই অংশে গ্রন্থখনি
রচিত। টীকাকার অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য হইতে গনেক পণ্ডিত
মনে করেন যে, কারিকা ও বৃত্তির রচয়িতৃদ্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি।
বৃত্তি আনন্দংধনের রচিত। কিন্তু, কারিকাংশের রচয়িতার
প্রকৃত নাম জানা যায় না; তাঁহাকে কেহ বলেন ধ্বনিকার,
কেহ বা মনে করেন তাঁহার নাম সহ্দয়। কারিকাগুলি
সন্তবত: ঐপ্রীয় নবম শতকের পূর্বেকার রচনা। আনন্দবর্ধন
থ্রীপ্রীয় নবম শতকের মধ্যভাগের লেখক। এই গ্রন্থে কাব্যের
আত্মা সহন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিচারপূর্বক নানা যুক্তিবলে
প্রতিপাদন করিবার স্থেটা করা হইয়াছে যে, ধ্বনি বা ব্যক্ষার্থই
কাব্যের আত্মা।

নলচম্পু— ত্রিবিক্রমভট্ট বা সিংহাদিতা কর্তৃক সাত উচ্ছাসে রচিত এবং উপলভ্যমান চম্পূকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা 'দমম্বন্তীকথা'
নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থে রচয়িতার পাত্তিতাপ্রদর্শনের
সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়।

নৈষধচরিত— শ্রীহর্য ( আঃ এইার ১২শ শতক ) কর্তৃক দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত প্রথাত মহাকাব্য। 'মহাভারতে'র নল-দমরস্তীর কাহিনী অবলম্বনে নলের সহিত দমর্য্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে কলির আগমন পর্যস্ত ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত হইরাছে। পরস্পরাগত ভারতীর সমালোচনার 'নৈষ্ধে পদলালিত্যং' সবিশেষ উপভোগ্য ও কবির রচনাকৌশলের পরিচারক। কিন্তু, আধুনিক সমালোচকগণের, বিশেষতঃ পাশ্চান্ত্য সমালোচকগণের, মতে কাব্যটি কবির পাণ্ডিতোর পরিচারক হইলেও ইহাতে কাব্যেং-কর্ম বিশেষ কিছু নাই। কবির মাত্রাবোধের অভাব, ছুর্মহ সমালোচকের মতে কাব্যথানি কুরুচি ও নিরুষ্ট রচনাশৈলীর উৎক্রষ্ট নিদর্শন।

পার্বতীপরিণয়—বাণের ( ঐ ৭ম শতক ) নামান্ধিত পঞ্চান্ধ নাটক। প্রকৃতপক্ষে
ইহা ঐটীয় ১৪শ-১৫শ শতকের জনৈক অভিনববাণ কর্তৃক
রচিত। ইহার বিষয়বস্ত হইতে মনে হয়, ইহা কালিদাসের
কুমারসভ্তবে'র নাট্যরূপমাত্র। নাটক হিসাবে ইহা উৎকর্যতীন।
প্রবাধচন্দ্রোদয়—রুফ্মিশ্র ( ঐটীয় ১১শ শতক )-রচিত যডয় নাটক। ইহার

প্রবোধচন্দ্রোদর—কৃষ্ণামপ্র ( থাষ্টার ১১শ শতক )-রাচত বড়ন্ধ নাটক। ইহার চিত বৈশিষ্ট্য এই যে, গতাত্মগতিক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত হয় নাই। ইহা একথানি রূপক নাট্য (allegorical drama)। মন, প্রবৃত্তি, নিরুত্তি, মোহ, লোভ, দস্ক, ধর্ম, বিবেক প্রভৃতি এই গ্রন্থে নাটকীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। অবৈত বেদান্ত মতের সঙ্গে বিষ্ণুভক্তির সমন্বয় এই গ্রন্থের প্রতিপাত্ম।

বাসবদত্তা—স্থবকু ( থ্রীষ্টীয় ৭ম শতক )-রচিত কথাশ্রেণীর গছকাব্য। রাজকুমার কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই প্রস্থের উপদ্ধীব্য; মূল কাহিনীটির উৎস গুণাট্যের 'বৃচৎকথা'। পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় স্থবকুকে বাণভট্টের সমকক্ষ বলা হইয়াছে। নানা অলঙ্কারের স্থানপুণ প্রয়োগে স্থবকুর রচনাটি উপাদেয়।

বুদ্ধচরিত— অর্থঘোষ ( আঃ এরির ১ম শতক )-কর্তৃক বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহার অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কৃত রূপে সর্গসংখ্যা ১৭; কিন্তু, ইহার চীনা ও তিব্বতীয় অমুবাদে সর্গসংখ্যা ১৮। ইহার শেষাংশ অর্থঘোষ-রচিত কিনা সেই বিষয়ে সংশন্ধ আছে। অষ্টাবিংশতি সর্গাত্মক 'বৃদ্ধচরিতে'র প্রারম্ভে আছে গৌতমের জন্মবৃত্তান্ত এবং ইহার শেষ হইন্নাচে অশোকের রাজত্বর্ণনাম। এই কাব্যের রচনা প্রাঞ্জল, ভাষা স্বচ্ছন্দগতি এবং ভাব হৃদম্প্রাহী। এই গ্রম্ভে জ্রা, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাণস্পর্শী চিত্র অন্ধিত হইরাছে।

বুহৎকথা-প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা গুণাঢ্য কর্তৃক পৈশাচী প্রাক্ততে রচিত হইরাছিল।

ইহার রচনাকাল, কাহারও কাহারও মতে, গ্রীষ্টীয় প্রথম বা বিতীয় শতক। মূল গ্রন্থানি লুপু। ইহার সংস্কৃতে রচিত তিনটি রূপ বর্তমান আছে—ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' দোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এবং বৃধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোক-সংগ্রহ'; প্রথম তুইটির রচয়িতা কাশ্মীরী, শেষোক্ত গ্রন্থের প্রণেতা নেপালী। 'বৃহৎকথা' পরবর্তী কালের বহু শ্রাব্যাপ্ত দৃশ্যকাব্যের উপজীব্য।

ভটিকাবা—ইহার প্রক্রত নাম 'রাবণবধ' এবং ভটি বা ভর্ত্হরি ( আঃ ৭ম শতক )
কর্ত্ত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ছাবিংশ সর্গে রচিত।
প্রকীর্ণ, অবিকার, প্রসন্ম ও তিউন্ত—এই চারিটি 'কাণ্ডে' কাব্যধানি সম্ভবতঃ সরসভাবে ব্যাকরণ ও অলম্বার শাস্ত্র সম্বন্ধে
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।
মল্লিনাথ ইহাকে বলিয়াছেন 'উদাহরণকাব্য'। কঠিন ভাষার
আবেরণে স্থানে স্থানে ইহার কাব্যোৎক্ষ প্রশংসাই। ছিতীর
সর্গে শর্মধন রচয়িতার কবিত্পভিন্ন একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভাগবত—ইহা দাদশ 'স্কল্পে' রচিত; ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। ক্রফের জীবনী, শীলাকীর্তন, বিষ্ণুর অবতারসমূহের বর্ণনা এবং কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদাণী প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তা। 'ভাগবত' বৈষ্ণবগণের সবিশেষ আদরণীয় ও শ্রন্ধেয়। ভাষা, রচনাশৈলী ও ছলে ইহা পুরাণসমূহের মধ্যে বিশিপ্ত স্থানের অধিকারী। কেহ কেহ ইহাকে বৈয়াকরণ বোপদেব কর্তৃক রচিত মনে করেন। কোন কোন প্রত্তের মতে, ইহা অহ্নমানিক খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের রচনা।

মহাভারত — ভারতীয় ঐতিহ্ন অনুসারে ব্যাস-রচিত। আধুনিক পণ্ডিতগণের
মতে, ইহা এক ব্যক্তির বা এক কালের রচনা নহে। তাঁহারা
নানা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, একই
'মহাভারতে' প্রাচীন ও অবাচীন অংশ বিভ্যমান। তাহা ছাডা
গ্রন্থানির আকার যে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইরাছে, তাহার

#### সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

প্রমাণ বিভ্যমান। ভারতবাদিগণের পরক্ষারাগত বিশ্বাস এই যে, 'মহাভারত' 'রামায়ণে'র পরবর্তী কালে রচিত হইরাছিল। কিন্তু, রচনাশৈলী, গ্রন্থে প্রতিকলিত সমাজ-চিত্র প্রভৃতি হইডে আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, মহাভারত, অন্তঃ ইহার অংশবিশেষ, 'রামায়ণে'র পূর্ববর্তী। কৌরব ও পাওবগণের মধ্যে কলহ, কুরুক্ষেত্রযুক্ত এবং অবশেষে ধর্মপরায়ণ পাওবগণের শ্রীকৃষ্ণসাহায্যে জয়লাভ—এই মৃল কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাতে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত ইইয়াছে এবং বিবিধ উপাধান সমিবিষ্ট ইইয়াছে।

মালতীমাধব—ভবভূতি ( আ: এটিয় ৭ম-১ম শতক )-রচিত প্রকরণ শ্রেণীর দশাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ। তরুণ ছাত্র মাধব এবং মন্ত্রিকলা মালতীর প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মকরক ও মন্যন্তিকার প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থে নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে। এই উভয় কাহিনী গ্রথিত করিয়া নাট্যকার নিপুণ্তার পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু, মাধব-মালতীর প্রধান কাহিনীটি অপর গৌণ কাহিনীর নিক্ট মান হইয়া পড়িয়াছে:

মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস ( আঃ থ্রীঃ ৫ম শতক ) রচিত পঞ্চাক নাটক।
রাজকুমারী মালবিকার প্রতি রান্ধার অন্থরাগ, ইহাতে কনিষ্ঠা
মহিষী ইরাবতীর কোপ এবং অবশেষে অন্ধকৃল পরিস্থিতিতে
জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণীর সাহায্যে রাজ্ঞা ও তদীর প্রণারনীর
পরিণয়—সংক্ষেপে এই নাটকের বিষয়বস্ত এইরূপ। কাহারও
কাহারও মতে, এই নাটক কালিদাসের অপরিণত বরসের
রচনা।

মৃদ্রারাক্ষ্য—বিশাধদত্ত ( আ: এ: ১ম শতক )-রচিত সপ্তাক্ষ নাটক। নানা
কৌশলে চক্রপ্তপ্ত-মন্ত্রী চতুর চাণক্য বা কৌটিল্য কর্তৃক বিধনন্ত নন্দরাজগণের অন্থরক্ত মন্ত্রী রাক্ষ্যের অপক্ষে আনরন এই নাটকের মূল বিষয়বস্তা। শুধু রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে আর কোন নাটক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রচিত হয় নাই। ইহাতে একটি মাত্র নগণ্য স্ত্রীলোক ছাড়া অপর কোন নারীচরিত্র নাই—ইহাও এই নাটকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

মৃচ্ছকটিক—ইহা প্রকরণ শ্রেণীর দশান্ধ নাট্যগ্রন্থ। ইহা শৃদ্রকের নামান্ধিত।
কেহ কেহ মনে করেন, ইহা শৃদ্রক নামক কোন রাজার
সভাপ্রিত পণ্ডিতের রচনা; কাহারও কাহারও মতে, ইহা
ভাস-রচিত। থ্রী: পূর্ব ২য় শতক ইইতে থ্রীষ্টীয় ৬ৡ শতক পর্যন্ত
নানা কালই ইহার রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত মনে
করেন। সচ্চরিত্র দরিদ্র প্রাক্ষণ চারুদন্তের প্রতি গণিকা
বসন্তসেনার অন্ধরাগ এবং নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া
উভয়ের মিলন ও বসন্তসেনা কর্তৃক চারুদত্তের বধুপদপ্রাপ্তি
এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বন্তা। সামাজিক ঘটনাবলী অবলম্বনে
রচিত এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের
অধিকারী।

নেঘদ্ত—কালিদাস-র চিত বিখ্যাত গীতিকাবা। ইহা পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই ছই থণ্ডে বিভক্ত। প্রভুর শাপে রামগিরিবাসী বিরহী যক্ষকর্তৃক অলকাপুরীস্থিত। স্বীয় প্রিয়ার নিকট মেঘকে দৃত্রপে যাইবার অমুরোধ—এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কালিদাস এই কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর এবং বিরহি-হৃদয়ের আতির বর্ণনায় অসাধারণ কবিছশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যপানি মন্দাক্রাস্থা ছন্দে রচিত; ইহার রচনা সাবশীল ও ভাষা সরল।

রত্বাবলী—শ্রীহর্ষ-রচিত চত্রস্ক নাটিকা। নাট্যকার, কাহারও কাহারও মতে, স্থাথীশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধন (খ্রী: ৭ম শতকের আদিভাগ)।
নোব্যসনে বিপন্ধা সিংহলরাজকলা রত্বাবলী রাজা উদয়নের সভার
আনীতা, সাগরিকা নামে উদয়নের প্রাসাদে তাঁহার অবস্থান,
তাহার প্রতি রাজার প্রেমাস্ক্তি এবং নানা বাধাবিদ্ন অভিক্রমের
পরে উভরের মিলন—সংক্ষেপে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এইরুপ।

- রাজতর কিণী—কল্হণ কর্ত্ক ১১৪৮-৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাব্য। ইহাতে কাশ্মীরের রাজগণের বর্ণনা আছে। গ্রন্থের আদিভাগে কতক কাল্পনিক রাজার প্রসঙ্গ থাকিলেও পরে অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশ ও রাজার বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস রচিত হয় নাই—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে জাজল্যমান প্রমাণ 'রাজতর ক্লিণী'। ইহাতে অতিরঞ্জন অতিশরোক্তি সত্ত্বেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। সংস্কৃতে এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কল্যণের কাব্য শ্রেষ্ঠ ও প্রথাতে।
- শুকসপ্ততি—সংস্কৃত গলে রচিত লোকসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা
  তিন রূপে বিশুমান—চিন্তামণিতট্ট রুত বর্ধিত রূপ ( আঃ এটিার
  ১২শ শতক ), জনৈক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি-রুত সংক্ষিপ্ত রূপ
  এবং দেবদন্ত-রুত রূপ। ইহাতে ৭০টি গল্প আছে। গৃহস্বামীর
  অমুপস্থিতিতে তদীয় যুবতী পত্নী অল ব্যক্তির প্রতি আসক্ত
  হইয়া গৃহত্যাগে উন্তত হইলে গৃহপালিত শুক প্রতিদিন এক একটি
  কৌত্হলোদ্দীপক গল্প বলিয়া তাহাকে আরুষ্ট করিয়া রাধে;
  ইতোমধ্যে গৃহস্বামী প্রত্যাবর্তন করায় তাহার গৃহে অঘটন
  বারিত হয়—'শুক্রসপ্ততি'র বিষয়্পন্ত এইরূপ।
- সপ্তশতী—প্রাক্ততে 'সন্তসক্র' ( = সংস্কৃত সপ্তশতী ) নামক ৭০০ শ্লোকাত্মক একটি কাব্য হালের নামান্ধিত। নর-নারীর প্রেম এই শ্লোকগুলির মৃথ্য বিষয়বস্তা। সন্তবতঃ এই গ্রন্থেরই অন্তকরণে বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের ( খ্রীঃ ১২শ শতক ) অন্ততম সভাকবি গোবর্ধন সংস্কৃতে 'আর্যাগপ্রশতী' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে শৃঙ্গাররসপ্রধান সপ্তশতাধিক পরস্পারনিরপেক্ষ শ্লোক ব্রজ্যাক্রমে গ্রথিত হইয়াছে।
- স্মুভাষিতাবলী—সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামের একাধিক কোষকাব্য আছে। উহাদের মধ্যে কাশ্মীরী বল্লভদেব কর্তৃক সঙ্কলিত 'স্মভাষিতাবলী' সর্বাপেক্ষা বিধ্যাত। বল্লভদেবের উপলভ্যমান গ্রন্থটি গ্রীঃ ১৫শ শতকের পূর্বেকার বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে বিভিন্ন

কবির তিন সহস্রাধিক শ্লোক ১০১টি 'পদ্ধতি' বা প্রকরণে সিয়বিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি নর-নারীর প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নীতিকথা ও হাস্মরস প্রভৃতি নানা বিষয়ক। স্থাশতক—স্থের স্থাতিবিষয়ক কাব্য। ইহা ময়ুর কবির নামান্ধিত; ময়ুর বাণভট্টের (ঝাঃ ৭ম শতক) খালক, মতাস্থারে স্বশুর। প্রসিদ্ধি এই যে, তিনি এই কাব্য রচনার ফলে স্থাদেবের রুপায় কুঠব্যাধি হইতে মৃক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

স্থপুবাসবদন্তা—ভাস-রচিত নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই
গ্রন্থের অব্ধ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরপ—পত্নী বাসবদন্তা বৎসরাজ্ব
উদয়নের অভিশব প্রিয় মহিষী। অথচ, চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ
দেখিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে উদয়নের সহিত মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর পরিণয়-সাধন অবশ্যকর্তব্য। কিরপ কৌশলে
এই পরিণয় ঘটান হইল ভাহাই এই ষড়জ নাটকের বিষয়বস্তু।

#### গ্রন্থ

অশ্ববোষ—সন্তবতঃ কুষাণ-বংশীয় রাজা কণিজের (ঞ্রীঃ ২ম শতক) সমকালীন
বৌদ্ধ করি ও নাট্যকার। অশ্ববোষ-রচিত কাব্যগুলির
মধ্যে 'বৃদ্ধচরিত' দ্বাপেক্ষা প্রশিদ্ধ। ইহাতে গৌতমের
জন্ম হইতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে।
তাঁহার অপর ত্ইটি কাবোর নাম 'দৌন্দরনন্দ' ও 'গণ্ডীস্থোত্তগাথা'। অশ্ববোষ-রচিত নাট্যগ্রন্থের নাম 'শারিপুত্র (বা
শারন্থতী পুত্র )-প্রকরণ'; বৃদ্ধকর্তৃক শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে
স্বীয় মতে দীক্ষিত করিবার কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তা।

আর্মভট-প্রাসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ধ গণিতজ্ঞ (ঝা: ৫ম শতকের শেষভাগ)।
তদ্রচিত্ত 'আর্মভটীয়া,' 'দশগীতিকাস্ত্র' ও 'আর্মাশত' নামক
গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়। তিনি আবিদ্ধার করিয়াছিলেন যে,
পৃথিবী গোলাকার এবং ইহা অক্ষরেধার উপরে আবর্তিত হয়।
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাত্তর গ্রাসহেতু গ্রহণ হয়-

এই ধারণা অলীক; বস্তুত: চন্দ্র ও পৃথিবীর ছারার বিশেষ অবস্থানে ইহা ঘটে। 'আর্যসিদ্ধান্ত' ( খ্রী: ১০ম শতক ) নামক গ্রন্থের রচয়িতা আর্যভট স্বতম্ভ ব্যক্তি।

- আবলারন—সম্ভবত: এইপূর্ব ৪র্থ শতকের পূর্বেকার লোক। একটি শ্রৌতস্ত্র ও একটি গৃহস্ত্র আশ্লায়নের নামান্ধিত।
- কল্হণ (কহলণ)— এটীয় ১২শ শতকের কাশ্মীরী লেখক। ইঁহার রচিত রোজতরঙ্গিণী নামক কাব্যে কাশ্মীরের অনেক রাজার বৃত্তাভ্ত লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত মে কর্থানি সংস্কৃত কাব্য আছে, তন্মধ্যে কল্হণের কাব্য শ্রেষ্ঠ।
- কাত্যায়ন—বৈদিক ও প্রবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামটি প্রায়ই পাওয়া যায়। কাত্যায়নের নামান্ধিত শ্রেতিহত্ত ও শুবহত আছে। তাহা ছাড়া, 'কাত্যায়ন-শ্রাদ্ধকর' বর্তমান। এতছাতীত কাত্যায়ন-রচিত শ্বতিরও সন্ধান পাওয়া যায়। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র কাত্যায়ন-( মতান্তরে বরক্ষচি ) প্রণীত বার্তিকহত্ত্ত সমূহ ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।
- ক্ষীরস্বামী—'নামলিঙ্গান্থশাসন' বা 'অমরকোষে'র প্রখ্যাত ও প্রাচীনতম টীকাকার। ইনি এটিার ১১শ শতকের শেষার্থে সম্ভবতঃ মধ্যভারতে বাস করিতেন। তন্ত্রচিত টীকাতে তাঁহার নানা শাস্তের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ বিভ্যান।
- চরক—আয়ুর্বেদশাস্থের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চরক-সংহিতা'র রচরিতা
  বা সংকলয়িতা। কিম্বদন্তী এই যে, চরক কুষাণরাজ কনিজের
  (ঝীষ্টীয় ১ম শতক) চিকিৎসক ছিলেন। 'চরক-সংহিতা'র
  কতক অংশ দূচবল নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত।
  'চরক-সংহিতা' প্রাচীনতর গ্রন্থকার অগ্নিবেশের গ্রন্থের কতক
  অংশের পরিবর্তিত রূপ। চরক তদীয় গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের
  নানা শাধার সহিত স্বীয় গভীর ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর রাথিয়া
  গিয়াছেন।
- চাৰ্বাক—লোকায়তিক বা জড়বাদীকে বুঝাইতে এই শব্দটি প্ৰযুক্ত হয়। কেহ

কেহ বলেন, চার্বাক নামক কোন ঋষি লোকায়তদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা; কালজ্রমে ইঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণও এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। চারু ও বাক্ এই শব্দ দুইটি ছারা চার্বাক শব্দ গঠিত—ইহা কাহারও কাহারও মড; অর্থাৎ সেই চার্বাক যাহার বাক্য আপাতমধুর কিন্তু বস্তুত: অসার। চার্বাক দর্শনের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যান্ত কতক দর্শনশান্তে ইহার সমালোচনা হইতে জানা যায় যে, এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের অন্তিত্বে অবিশাসী; তাঁহারা যাগ যজ্ঞ পরলোক প্রভৃতি মানেন না এবং প্রত্যক্ষ ছাডা অপর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না।

- দণ্ডী—আহুমানিক খ্রীষ্টার ৮ম শতকের আলম্বারিক দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' নাম্ক গ্রন্থ প্রদিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইংহারই রচিত 'দশকুমারচরিত' কথা-শ্রেণীর গল্পকাব্য। 'অবস্তিস্থন্দরীকথা' নামক একটি গ্রন্থও, অনেকের মতে, দণ্ডি-রচিত।
- পতঞ্জলি—পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'র 'মহাভায়' নামক প্রাসিদ্ধ ব্যাধ্যাগ্রন্থ-প্রণেতা।
  তিনি আন্থমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কোন কালে জ্বীবিত
  ছিলেন। কোন কোন হুলে তিনি শেষনাগ নামেও অভিহিত
  হইয়াছেন। যোগস্ত্ত-প্রণেতা পতঞ্জলি ও ইনি এক ব্যক্তি
  কিনা সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিকাম্ব এথনও হয় নাই।
- বংসভটি—দশপুরে (— মান্দাসোর) হর্যমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত ( ৪৭০ খ্রীষ্টান্দ ) ৪৪টি শ্লোকাত্মক একটি প্রশন্তি ইহার নামান্ধিত। ইহাতে কবি কালিদাদের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে, বংসভটি 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য'-প্রণেতা ভট্টি হইতে অভিয়; কিন্তু, এই অনুমানের সমর্থনে কোন অকাট্য যুক্তি নাই।
- বরাহমিহির—আন্তমানিক খ্রীষ্টার ষষ্ঠ শতকে কোন সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। দিদ্ধান্ত ও ফলিত জ্যোতিষ ( Astronomy ও Astrology ) এবং গণিতশান্তে ইনি খাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার

রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'রুহৎসংহিতা' বিধ্যাত গ্রন্থ। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা— তন্ত্র, হোরা ও সংহিতা। কিম্বদন্তী এই যে, জ্যোতির্বিত্যায় অভিজ্ঞ থনা ছিলেন বরাহের পুত্রবধু।

বাণ—বাণভট্ট ছিলেন খ্রীষ্টার ৭ম শতকে স্থাধীখনের রাজা হর্ষবর্ধনের আশ্রিভ পণ্ডিত। কথিত আছে যে, বাল্যাবস্থার মাতাপিতৃহীন বাণ কুসপ্র্পৌ পড়িয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে হর্ষবর্ধনের আদেশক্রমে তাঁহার সভায় যান এবং কালক্রমে স্থকবি-খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' যথাক্রমে উৎরুষ্ট কথা ও আখ্যারিকাশ্রেণীর গভাকাব্য। 'বাণোচ্ছিষ্টং জ্বগৎ সর্বম্' 'কাদম্বরী রসজ্ঞানামাহারোহপি ন রোচতে' প্রভৃতি উক্তিতে ভারতীর পণ্ডিভগণ কর্তৃক বাণের প্রশংসা ব্যক্ত ইইয়াছে।

বাৎস্থারন— সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামের একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া
যায়। 'কামস্ত্র'-প্রণেতা বাৎস্থায়ন কোন্ কালের লোক
তাহা নিশ্চিতরপে নির্ণয় করা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের
মতে, ইনি কালিদাস-পূর্ব যুগের লেথক। কেহ কেহ মনে
করেন, ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। আবার,
কাহারও কাহারও ধারণা যে তিনি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি
কোন সময়ে জীবিত ছিলেন; 'ক্রায়ভাধ্য'-প্রণেতা বাৎস্থায়ন
স্বতয় ব্যক্তি।

বিল্হণ— থ্রীষ্টীর ১১শ-১২শ শতকের কাশ্মীরী কবি। যৌবনে তিনি নানা দেশ পর্যটন করিয়া কল্যাণরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভ্বনমল্লের সভার সাদরে অভার্থিত হইয়া ঐ রাজার 'বিচ্ছাপতি'-পদে অধিষ্টিত হন এবং ঐ রাজার জীবনরুভাস্ত 'বিক্রমান্ধদেবচরিত' নামক কাব্যে বর্ণনা করেন। বিল্হণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'চৌরীস্মরতপঞ্চাশিকা' নামক কাব্যটিও বিধ্যাত; প্রণরিণীর শ্বতিতে প্রণরীর উচ্ছাস এই কাব্যের বিষয়বস্তা। শেষোক্ত কাব্যের নাম অনুসারে বিল্হণ চোরকবি নামেও অভিহিত হইয়াছেন। 'কর্ণফলরী' নামক নাটকাও বিল্হণের নামান্ধিত; ইহাতে চালুক্যরাজ কর্ণদেব ত্রৈলোক্যমল্ল এবং এক রাজকুমারীর প্রেম ও পরিণয় নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে।

বিশাধদত্ত— আমুমানিক খ্রীষ্টায় ৯ম শতকের পূর্ববর্তী নাট্যকার। ইহার রচিত 'মূডারাক্ষস' নামক নাটক প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক কৃট রাজনীতির সাহাধ্যে বিধ্বস্ত নন্দরাজ্ঞগণের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষ্যের স্বপক্ষে আনয়ন এই নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তা। শুধু রাজনীতি অবলম্বনে রচিত এবং প্রায় নারী-চরিত্রবর্জিত এইরূপ নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভট্টনারায়ণ— আত্মানিক থ্রীঃ ৯ম শতকের নাট্যকার। কেহ কেহ মনে করেন যে, কান্তকুজ হইতে বঙ্গরাজ আদিশুর কর্তৃক আনীড পঞ্চবান্ধণের অন্ততম ছিলেন ভট্টনারায়ণ; কিন্তু, ইহা কিম্বদন্তী মাত্র এবং ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নামক নাটক প্রসিদ্ধ।

ভবভৃতি

আহমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতকের নাট্যকার। তদ্রচিত
নাট্যগ্রন্থ তিনটি—মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত।
মালতী নামী এক মন্ত্রিককা ও মাধব নামক শিক্ষার্থীর প্রণয়কাহিনী 'মালতীমাধবে'র বিষয়বস্ত এবং শেষোক্ত গ্রন্থ ভৃইটি
রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'কায়ণাং ভবভৃতিরেব
তমুতে'—এই উক্তিতে কয়ণরসের চিত্রণে ভবভৃতির নিপুণতার
প্রশংসা করা হইয়াছে। ভবভৃতির গ্রন্থগলিতে হাক্সরস

ভতৃ হরি নীতিশতক', 'বৈরাগ্যশতক' ও 'শৃঞ্চারশতক'— এই তিনটি ভতৃ হরির নামান্ধিত। 'বাক্যপদীর' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ ভতৃ হরি-রচিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যক্তির নামের অপভ্রংশই ভটি এবং 'ভটিকাব্য' ইহারই রচিত। ভতৃ হরি আঞ্চমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লেখক। ভারবি--

৬৩৪ থ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কবি ও 'কিরাভার্জুনীয়' নামক কাবা-প্রণে জা । ভারবির রচনার অর্থগোরব ভারতে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'নারিকেল ফল সন্ধ্রিতং বচো ভারবে':— এই উজ্তিতে ভারবির কাব্যের কঠিন বিচরাবরণ অর্থাৎ ভাষার কাঠিও সম্বন্ধে ভারতীয় সমালোচকের মত ব্যক্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসের ইপ্পিতও করা ইইয়াছে। আধুনিক সমালোচকগণের মতে, ভারবির কাব্য প্রশ্নাসপ্রস্তিও অনেক স্থলে কুথ্যিমতাদোষযুক্ত।

(SIS-

ধাবারাজ ভোজ সন্তবতঃ খ্রীষ্টার ১১শ শতকের লোক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রস্থের সংখ্যা আশীটিরও অধিক। তন্মধ্যে 'সরস্বতীকর্গাভরণ'ও 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক অলম্বারশাহের গ্রন্থ চুইটি স্থবিদিত। 'সবস্বতীক্ষ্ঠাভরণ' নামে একথানি ব্যাকরণগ্রন্থও ভোজের নামান্ধিত। এতদ্বার্ভাত ভোজের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য:—সমরান্ধণহত্রধার (প্রধানতঃ স্থাপত্য ও মৃতিশিল্প বিষয়ক) ও রাজমার্ভণ্ড (যোগস্তের টীকা)।

রাজদেখর----

থ্রীয় ঃম-১০ম শতকের লেখক। 'ইংার 'কাব্যমীমাংসা' অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রথ্যাত গ্রন্থ। রাজশেশং-রচিত কপ্রমঞ্জরী নামক সম্ভক্জাতীর নাট্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণ প্রাক্কতে রচিত। 'বালরামারণ', 'বালভারত' ও 'বদ্ধসালভঞ্জিকা' রাজ্পেখর কতৃকি সংস্কৃতে রচিত তিনটি নাট্যগ্রন্থ।

শুদ্রক---

'মৃচ্ছকটিক' নামক নাটাগ্রন্থের প্রারম্ভে ইহার প্রণেতা শূদ্রক সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি ছিলেন নানাশাপ্তজ্ঞ প্রাক্ষণ রাজা এবং ১১০ বংসর বয়সে তিনি অগ্নিতে আত্মাহতি দেন। এই নামের কোনরাজা বাকোন ব্যক্তি মোটেই ছিল কিনা দেই বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ৬ৡ শতক পর্যস্ত নানা কালই 'মৃচ্ছকটিক'-এয় শ্বৰু--

রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত কত্ঁক অনুমিত হইয়াছে।
রাজার কাহিনীর পরিবর্তে সামাজিক জীবন অবলম্বনে রচিত
হওয়ায় এই গ্রন্থটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশিপ্ত স্থানের অধিকারী।
আমুমানিক খ্রীষ্টায় ৭ম শতকের আদিভাগের লেথক এবং
'বাসবদন্তা' নামক কথাজাতীয় গছকাব্য-রচিরতা; 'ৰাসবদন্তা'তে
বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ হইতে স্ববন্ধকে কেহ কেহ শুণ্ণরাজ্ঞ ছিতায় চক্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতক) সমকালীন
বালিয়া মনে করেন। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে 'বাসবদন্তা'র
উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, স্ববন্ধ্ বাণের পূর্ববর্তী। রাজকুমার
কন্দর্পকেতু এবং রাজকুমারী বাসবদন্তার প্রেমের কাহিনী এই
গ্রন্থের উপজীব্য। পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় স্ববন্ধ্
বাণভট্টের সমকক্ষলেথক।

হরিবেশ--

সমাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশক্তি হরিষেণ-রাচত। এই প্রশক্তির রচনাকাল ৩৫ • এটাবেদর কাছাকাছি কোন সময়। ইহাতে প্রথম চক্রগুপ্তের মৃত্যু, সম্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি পত্তে ও গতে বর্ণিত হইয়াছে। হরিষেণের রচনা উৎকৃষ্ট কাব্যধ্মী।

হাণ-

ইংার নামান্ধিত 'সত্তসন্ধ' প্রাক্ত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
ইহা ৭০০ শ্লোকে রচিত। শ্লোকগুলির সবই হালের রচিত
কিম্বা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে
মতভেদ আছে। হালের পরিচয় ও কাল অনিশ্চিত। কেহ
কেহ মনে করেন, হাল খ্রীষ্টীর ১ম বা ২য় শতকের সাতবাহন
রাজা। কাহারও কাহারও মতে, দীর্ঘকাল প্রক্ষেপের ফলে
'সত্তসন্ধ'র পদগুলি খ্রীষ্টীর তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ
পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে রচিত হইয়াছিল। হালের কাব্য
গোবর্ধনের 'আর্যাসগুশতী' ও অক্তাক্ত অনেক সংস্কৃত
গীতিকাব্যের আদর্শ।

## (ঘ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে শ্মরণীয় ভারিখ

[ যে তারিপগুলির পশ্চাতে বিশেষজ্ঞগণের যুক্তি আছে, ইহাতে সেইগুলিই শুধু দেওয়া হইল; গ্রন্থকারদের মতামত ইহাতে নাই ]

তারিখ

বিষয়

## 

আমুমানিক ২৫০০--------ঝথেদের প্রাচীন মন্ত্রাংশ (আহুমানিক ২৫০০ খ্রী: পূ: অব্দে (ছন্দযুগ) [ম্যাক্সমূলারের মতে আর্য-আক্রমণ বা অভিযান ১২০০—১০০০ খ্রী: পূ: ; খ্রী: পূ: আরম্ভ হয়—The Camb. Hist. ১৪ · • অন-India 1956] of India. Vol I. পৃ: ৬৪•) ঋগেদের অর্বাচীন অংশ ও 2000-1600 অপর বেদত্রয় (মন্ত্রমূগ) ব্রাহ্মণ ও আরণাক >600->000 কৌরব ও পাওবের যুদ্ধ >>00->00 (Rapson) [আ: ১৪০০ খ্রী: পূ:, দ্রষ্টব্য Vedic Age, প: ৩০০] উপনিযদ স্ত্ৰযুগ: বেদান্দ 400---- 200 পাণিনি কাহারও কাহারও মতে ৮০০-660-000 ৭০০। পাণিনির কাল খ্রী: পূ:

৫৬৬—৪৮৬ বৃদ্ধদেবের আবির্ভাব, ধর্মপ্রচার ও তিরোভাব

২০০—১৫০ পতঞ্জলি

শুক্বংশের রাজা পুয়মিতের

পঞ্চম-চতুর্থ শতক বলিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন।

(মহাভায়কার) সমসাময়িক

৫৬ বিক্রমান্দের স্থচনা

## গ্রীষ্টাব্দ

কণিকের রাজত্ব প্রথম শতকের শেষপাদ ( অশ্বঘোষের কাল ) কদ্রদামনের 91: > ( · - > ( > গীর্ণার প্রশস্তি গুপ্তরাজত্বের যুগ 250-669 গুপুরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল ৩৭৬ (মভাস্থরে ১৮০ ( विजीय हमा ध्रा -850) িইহাই কালিদাসের কাল বলিয়া অনেকে মনে করেন ] থানেশ্বরের রাজা 404--- 489 হর্ষবর্ধনের রাজ্যকাল (ইহাই বাণভট্টের কাল) আইহোল প্রশন্তির ভারিথ **608** [ ইহাতে কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ আছে ] বঙ্গের রাজা লক্ষ্ণদেনের 3396 সিংহাসনারোহণ জিয়দেব ইহার সভাকবি ী

| <b>\$</b> \$0                                                                                                 | সংস্কৃত বা                                                                                                                                              | 1460) | ( Alati                            |                                                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| e                                                                                                             | σ                                                                                                                                                       | G     | <i>u</i>                           | •                                                                  | ই থ্রা<br>ও প্র             |
| বংলিদ্বাস<br>(২) ব্যুবংশ<br>(২) কুমারসম্ভব<br>(৬) মেঘুত<br>ভট্টি (জাঃ ৫ম শতক                                  |                                                                                                                                                         | 1     |                                    | বস্থয়োব<br>(১) বৃদ্ধচন্দ্ৰিত<br>(২) নৌন্দৱনন্দ<br>(৬) গভীভোৱ গাথ। | পত্তকাব্য                   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                         | 1     | 1                                  | 1                                                                  | গহকাব্য                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                         |       | i                                  |                                                                    | हम्युक्ति।                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                         |       |                                    | 1                                                                  | গভকাবা চন্দ্ৰকাৰা কৌষ্কাৰ্য |
| কালিদাস (১) অভিজ্ঞান- বংসভট্টির শক্তলা মান্দাসোর (২) বিক্রমোর্থনীয় লিপি (৬) মাল-বৈকালিমিত্র (৪৭৩খ্রীষ্টার্ম) | ভাস<br>রামারগুলক ২<br>মহাভারতমূলক ৭<br>উদ্দেশ্যের কাভিনী<br>ভারবহনে ২<br>জ্বাভান্ন ২                                                                    |       |                                    | অংঘোষ<br>শারিপুত (বা<br>শারেষভীপুত)<br>প্রকরণ                      | কোষকাৰ্য দুখ্যকাৰ্য         |
| বৎসভট্টির<br>মান্দাসোর<br>লিপি<br>লিপি                                                                        | হরিয়েণের<br>ভলাহাবাদ<br>প্রশান্তি<br>(৩৫ • খ্রীষ্টাব্দ)                                                                                                |       | গীণার<br>আঃ ১৫<br>১৫১ খ্রীষ্টাব্দা |                                                                    | নি ম                        |
| প্র                                                                       | 1                                                                                                                                                       |       | 1                                  |                                                                    | গুল                         |
| ক।লিদাসের সন্দিশ্ধ বচন্বলীর উল্লেখ<br>এথানে করা হইল না।                                                       | ভাস কালিদাসের পূর্বতন, কিন্তু ঠিক<br>কোনু কালের দেংক তাহা আলা যায়<br>না । উলয়নের কাহিনী অবলগ্নে<br>রচিত 'বগুবাসবদত্তা' ভাসের স্বী-<br>পেকা বিবাতি এই। | -     | 1                                  |                                                                    | મહત્                        |

(৩) খ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রহকার ও গ্রহাবলীর কালান্সকোমক তালিকা

|                                                                                                                                                       |                                                       | *************************************** | কালভারত                                                                                                        |          | युन उनक्ष                               |                                                                                                  |                                                                              | 1                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                     | l                                                     |                                         | কেনীধার চণ্ড-<br>কৌ নিক। ম্বারি-<br>জনবরাবাব: রাজ-                                                             | 1        | তি বি ক্র ম বা<br>বিংহাদিতা—<br>বলচক্ষ্ |                                                                                                  | 1                                                                            | 0                    |
| বিশা থ দ তে ব কাল<br>কাষ্ট্রত সংগ্রে সতে<br>গম শতক: কেই কেই<br>মনে করেন ভিনি ৪৭-<br>৫ম শ্রুকের লেথক।<br>ভট্টনারায়ণ আহুমানিক<br>মম শতকেন্ত্রবিত ছিলেন | ব্ধহামী<br>(হাঃ ১ম<br>শতক)<br>-বৃহৎক্থা-<br>লোকসংগ্ৰহ |                                         | निसाशमः उ<br>- भू त्रात्सम्<br>- प्रहेशसः भ<br>- (वर्शमस्य                                                     |          | ,                                       |                                                                                                  |                                                                              | ษ                    |
|                                                                                                                                                       |                                                       |                                         | •                                                                                                              | :<br>:   | . [                                     | মূল বিধ্বার-<br>চলিত বিধ্বার-                                                                    | ক্রম্ক ( ক্রাঃ ৮ম<br>শুভুক) জ্মবুশাত্তক                                      | đ.                   |
| ভব্তৃতির কাল<br>ছাতুমালিক স্পুম<br>শুকুক।                                                                                                             | 1                                                     | क्।हेरशल<br>(७८६ ब्रैह्रोक्<br>क        | জুহধ (১) রক্ত নলী (২) নাগানন (২) বিধেনিকা (২) তিথেদনিকা ভবভূতি (১) উত্তর্বামচবিত (২) মহাবীকেবিত (২) মালতীমাধ্য |          | 1                                       | (১) কাদ্যন্ত ট<br>হ্বৰ্ম - বাদ্তট<br>হ্বৰ্ম - বাদ্তট<br>হ্বৰ্ম - বাদ্বন্ত<br>বাদ্বন্ত - বাদ্বন্ত | ভতু ইরি (১) নীতিশতক (১) বৈরগোশতক (০) শৃস্থারশতক ম্বি (অংগ ম শহক) -শিশ্বপালনৰ | ا<br>ا<br>مـ         |
| গ্রীংগুং ২য় শতক হইতে<br>গ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত<br>নানা কালইবিভিন্ন পণ্ডিত<br>শূমকের কাল বলিয়া                                                   | l                                                     | [                                       | नूपक मृद्धक किक                                                                                                | l        | 1                                       |                                                                                                  | ভারবি (অঃ ষ্ঠশতক)<br>-কিরতাজ্নীয়<br>কুমারদান<br>-ভানকীত্রণ                  | œ                    |
| মন্তব্য                                                                                                                                               | গল্প                                                  | লেখ                                     | দৃষ্ঠ কাব্য                                                                                                    | কোষকাৰ্য | চম্পূকাব্য                              | গভকাব্য                                                                                          | পভকাব্য                                                                      | জু<br>জু<br>কু<br>কু |

| Ğ                                                 | ٪ ا                                                                          |                                                                                         | শু প্রতীয়<br>ক             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| োবর্ধন<br>-জার্ধাসপ্তশতী<br>জয়দেব<br>-গীতগোবিন্দ | ্রীহর্ষ<br>- নৈষ্ধচরিত<br>কল হ্ল<br>- রাজতরঙ্গিণী                            | পদ্মগুগু বা পরিমল<br>-ন্বনাংদাত্মনতি<br>বিলুহ্ণ<br>-বিজুমাত্মনেবচরিত<br>সন্ধ্যাকর নন্দী | প্তক[ব্য                    |
|                                                   |                                                                              | l                                                                                       | গভাকাব্য                    |
| ,                                                 | 1                                                                            |                                                                                         | চম্পুক ব্য                  |
| শীধ্রদাস<br>-সতু ভিক্শীয়ুত                       | বিভাকর<br>-হুভাষিত<br>-রভুকোষ                                                |                                                                                         | গছকাব্য চম্পুকাব্য কোষকাব্য |
| জ্যদেব<br>-গ্ৰসন্নৱা্থব                           | <b>l</b> .                                                                   | कुकः भिन्ध-श्राक्षः<br>छत्यापदा । मारभापद<br>भिन्ध-भवतिष्ठिकः।<br>विलङ्ग-कर्गञ्चनद्वी   | দৃশ্যক ব্য                  |
|                                                   |                                                                              |                                                                                         | লেখ                         |
| সিংহাসন্থাত্রিং-<br>শিকা (আঃ১৩শ<br>শতক)           | চিন্তামণি ভট্ট<br>(ন্থা:১২শ শতক)<br>- 'গুকসগুভি'র<br>বৰ্ধিত রূপের<br>রচয়িতা | ক্ষেমেল<br>-বৃহৎকথামপ্রবী<br>সোমদেব<br>-কথাসরিৎসাগর                                     | <u> </u>                    |
|                                                   | Ĭ                                                                            |                                                                                         | मखदा                        |

## (চ) বেদের রচনাকাল

বেদের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে স্থির করা অসম্ভব। কোন্ স্থপ্রাচীনকালে আন্তিক মত ইহার স্চনা হইরাছিল কে বলিতে পারে? ভারতীয় বৈদিক সম্প্রদায়ের মতে তো বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য অনাদি ও আপৌরুষেয়—'মহতো ভৃতস্থ নিঃশ্বসিতম্'।' প্রাচীন মত যাহাই হউক না কেন, আমরা এখানে বেদকে মান্থ্যেই রচনা অথচ অতি প্রাচীন স্প্রি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। পাশ্চান্ত্য ও প্রাচ্য গবেষণামূলক আলোচনায় বেদের রচনাকাল মোটামুটি কিরপ স্থির হইয়াছে, তাহাই এখানে বলা ইইবে।

আমরা দেখিয়াছি, বৈদিক সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ ঋথেদ। অধ্যাপক
ম্যাক্সমূলারই সর্বপ্রথম এই ঋথেদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা
করেন। অন্থান্থ সংহিতা ছাড়িয়া ঋক্-সংহিতার কাল লইয়া
চেষ্টা আরম্ভ ইল কেন,প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতে হয়,
যদি বৈদিক সাহিত্যের আদিম রচনা ঋক্-সংহিতার কাল নিশ্চিতভাবে কিছু
থির করা যায় তাহা হইলে পরবর্তী কালের বৈদিক সংহিতাঋক্-সংহিতার
কাল নির্ণয়ের
আবগ্রক্তা
গ্রন্থির কাল নির্ণয় আপনা ইইতেই অনেক সহজ্ঞ হইয়া
কি ?
পড়ে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও এই ধারণার বশবর্তী

ম্যাকাম্লার স্তগ্রস্থলিকে (বেদান্ধ-সাহিত্যকে) আহুমানিক খ্রীঃ

প্রাণ্ড ৬০০-২০০ অব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে করেন।
খ্রীঃ প্রাণ্ড বল্প

এগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাক্-বৃদ্ধ্যুগের, কিছু বুদ্ধের

সমসাময়িক; বাকীগুলি বুদ্ধোত্তরযুগের বলিয়া তাঁহার
ধারণা। এই স্ত্রসাহিত্য আবার ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি হইতে উভূত; কারণ ব্রাহ্মণ
সাহিত্য ও গ্রন্থ আলোচনার দেখা গিয়াছে যে বেদান্ধ সাহিত্যের বীজ সেধানেই
উপ্ত। এই বিশাল ব্রাহ্মণ সাহিত্য বলিতে কিন্তু বাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্
সব কিছুকেই ব্যাইবে; কেননা ব্রাহ্মণেরই শেষভাগে আরণ্যক এবং আরণ্যকের

হইয়াই সর্বপ্রথমে ঋগ্রেদ রচনার কাল নির্ণয়ে ব্যস্ত হন।

১। সকল আন্তিক দর্শন বেদের জনাদিত্ব ও অপৌরুষেরত্বকে সসন্মানে মানিয়া লইয়াছে ।

করেন নাই

শেষে উপনিষদের আলোচনা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সকলেই বেদ-ব্যাথ্যা করিয়াছে—কেবল দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিভিন্নতা আছে মাত্র। ইহাদের মূল 'সংহিতা'গুলি। এই বিশাল বান্ধণ সাহিত্যের ব্রাহ্মণ সাহিত্যের জন্ত থুব কমপক্ষে অন্তত ২০০ বংসর সময় দিতেই হয়। কাল খ্রীঃ পুঃ ৮০০-সেজ্ঞ বাদাণ সাহিত্যের রচনার সময় ম্যাঅমূলার খাঃ ৬০০ অক পৃঃ৮০০-৬০০ অব বলিয়া মনে করিলেন। এই প্রামণ সাহিত্য যাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছে দেই বেদসংহিতাগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের রচনার পূর্বে রচিত বা দৃষ্ট; সেজক্য এই গছা, পছা ও গানের সমষ্টি বেদসংহিতা-গুলির রচনার জন্ত কমপক্ষে আরও তুইশত বৎসর ধরা হইল। এইরূপে তাঁহার মতে বেদসংহিতাগুলি আহুমানিক থ্রীঃ পুঃ ১০০০-৮০০ অব্দে রচিত। কিন্ত এই সংহিতাগুলির সংস্থাপন বা রচনার পূর্বেও নিশ্চয়ই বহুকাল অতাত হইয়াছে যথন ইহারা পবিত্র যজ্ঞমূলক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, বেদ সংহিতার যথন ইহাদের অপরিসীম প্রভাব আর্য-সমাজে অরুভূত কাল হয় নাই-অর্থাৎ এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল যেকালে > . . . - > . . থ্ৰীঃ পুঃ অবদ এই সংহিতাগুলি স্তরীভূত হয় নাই; লোক মুথে বা ঋষিগোষ্ঠীর মুখে মুখে তাহারা চলিয়া আদিয়াছে। এই কালে ঐ সংহিতাগুলি লোক-প্রিয় ধর্মশাস্ত্র বলিয়াই সন্ধান পাইয়াছে। এই সময়কে ম্যাক্সমূলার খ্রী: প্র: ১২০০-১০০০ অব্দ বলিয়া মনে করেন; আর ঋক-সংহিতার তাঁহার মতে ঋক্-সংহিতার আমুমানিক ও সর্বাপেকা কম কাল আনুমানিক >2 . . . > . . . বলিয়া নির্দিষ্ট সময় উহাকেই বলা যায়। ম্যাক্সমূলার অবশ্র থ্ৰীঃ পূঃ অবদ সংহিতাগুলির রচনায় তুইটি স্তরের বা যুগের উল্লেখ করিয়াছেন-মন্ত্রপুণ এবং ছন্দোযুগ; কিন্তু সে আলোচনা এখানে বাছল্যমাত। এই মত বিশ্বংসমাজে প্রচারিত হইবার পর বহুকাল ধরিয়া এই ধারণাই বলবৎ রহিল যে ম্যাকামূলার যে ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পুঃ অবদ **मााक्रम्ला**त विनिश्रा अध्यक्ति ब्रह्माकांन निर्दिन क्रिशांट्स, উश्हें करशामत (कारना অপরিবর্তনীয় ও স্থনির্দিষ্ট সময়। ম্যাক্সমূলার কিন্তু সভাই ধরাবাধা সময় बिर्फ्रभ ঋথেদের কোনো ধরাবাঁধা রচনাকাল নির্দেশ করেন

নাই। ভিণ্টারনিৎস্ দেখাইয়াছেন যে ম্যাক্সমূলারের

মতে ঋথেদের রচনাকালের উহাই "minimum date" যাহা স্থির করা চলে। উহার ঠিক কত যুগ বা বৎসর আগে ঋথেদ তথা অন্থান্ধ বৈদিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি স্মুম্পষ্টভাবে কিছু জ্ঞানেন না বা বলিতে পারেন না—ম্যাক্সমূলার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

ইহার দীর্ঘকাল পরে ভারতের লোকমান্ত বালগন্ধার তিলক ও জার্মানীর স্থবিখ্যাত মনীধী প্রাচাতত্ত্ববিদ্ জ্যাকোবি (Jacobi) পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রায় একই সময়ে ঋগেদ রচনার কাল স্থির করিতে গবেষণায় প্রায়ত্ত হন। তাঁহারা উভয়েই কিন্তু স্ব প্রথায় স্থাধীনভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। উভয়েরই ধারণা ছিল যে বেদের কাল ম্যাক্সম্লারের তথাকথিত নির্দিষ্ট সময়ের

লোকমান্ত তিলক ও জ্যাকে।বির মত আরও বহু আগে। ফলে উভয়ে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে বেদের কাল স্থির করেন। শ্রুদ্ধেয় তিলকের মতে বৈদিক সাহিত্যের কোনো কোনো

অংশ (বিশেষত ঋগ্যেদ) গ্রীঃ পৃঃ ৬০০০ অবে রচিত; আর ঋগ্যেদের রচনাকাল আমুমানিক গ্রীঃ পৃঃ ৬০০০-৪৫০০ অব । অপর পক্ষে জ্যাকোবির মতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রারম্ভ স্থচিত ইইয়াছে গ্রীঃ পৃঃ ৪৫০০ অবে এবং ঋগ্যেদের রচনাকাল আমুমানিক গ্রীঃ পৃঃ ৪৫০০-২৫০০ গ্রীষ্টাব্যের মধ্যে।

জ্যোতিষিক গণনায় আরও একটি ত্মকল পাওয়া গিয়াছে। গৃহত্তগুলিতে উল্লিখিত একটি প্রাচীন হিন্দুবিবাহপ্রথা 'ধ্রুব' নামক একটি তারার (Polar Star)

ধ্রুবভারার আবির্ভাবের পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত উল্লেখ করিষ্ণাছে। জ্যাকোবির ধারণা ঋথেদীয় সভ্যতা এই গ্রুবতারার আবির্ভাবেরও আগে ছিল; অর্থাৎ গ্রীঃ পৃঃ ২৭৮০ অব্দে এই গ্রুবতারাকে প্রথম দেখিতে পাইবার

সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া জ্ঞাকোবি ঠিক করিলেন যে ঋথেদ খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০-৩০০০ অব্দের মধ্যে রচিত বলাই সংগত।

আশ্চর্যের বিষয়, আজও কেহ তিলক ও জ্ঞাকোবির জ্যোতিষিক এবং গাণিতিক বিচারকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবু তাঁহাদের ছারা উপস্থাপিত দিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্ম করিয়া বেদের কাল বিচারের পুনঃপ্রচেষ্টা বছবার চলিয়াছে, আজও চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্বে বি. ভি. কে. আয়ার পুনরায় জ্যোতিষিক গণনা ও

উপাদানের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সাহিত্য বি. ভি. কে. আমুমানিক ঞ্জীঃ পৃঃ ২০০০—২০০০ অবে রচিত। ফলে আয়ারের মত ঋথেদের রচনাকাল তাঁহারই মতে দাঁড়ায় আমুমানিক ৪৫০০ ঞ্জীঃ পৃঃ অবন।

অধ্যাপক ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাশ যে ভূতান্ত্রিক সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত অবিনাশচন্দ্র দাশ
তিপস্থাপিত করিয়াছেন, ভিন্টারনিংস্ তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করেন নাই। অধ্যাপক দাশের মতে ঝগেদ রচনায় ছইটি শুর দেখা যায়; একটি শুরে ঝগেদ যে ভৌগোলিক ও ভূতান্ত্রিক পরিচয় বহন করিতেছে তাহাতে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের ধারণা আছে। হিমালয় পর্বতমালা এখন যেখানে বিরাজমান, সেথানে তখন ছিল বিশাল সম্দ্র। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া তখন এক বিরাট ভূথণ্ডের মধ্যে ছিল; উহাদের মধ্যে কোনো সম্দ্রের ব্যবধান ছিল না। ঝগেদের বিত্তীয় শুরে (অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের) হিমালয়, গঙ্গা, যম্না, মৃজবং প্রভৃতির উল্লেখ দেখি; মূল প্রাচীনতর অংশে তাহা নাই। এই তৃই শুরের রচনায় বহু সহত্র বংসরের ব্যবধান। ডঃ দাশ স্মপ্তিত এইচ. জি. ওয়েল্সের প্রমাণ দাখিল করিয়া ঝগেদের রচনাকালের প্রারম্ভ খৃঃ পৃঃ ১৬০০ অন্ধ বলিয়াছেন।

ভিণ্টারনিৎস্ উত্তরে বলিলেন যে ঐ স্থাচীন যুগে ভূত্বকের পরিবর্তনের অবিনাশচলের সময় মাহুষ আদৌ বাঁচিয়া ছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সমালোচনার সন্দেহ আছে; আর বেদ তো মাহুষেরই রচনা; ভিণারনিৎস্ অতএব মাহুষ না থাকিলে তৎকর্তৃক স্বষ্ট গ্রন্থ থাকিবে কি করিয়া? আর, এত স্থানীর্ঘকালের মধ্যে ঋরেদের ভাষার কি এতটুকুও পরিবর্তন ঘটিত না? ঋরেদের স্থক্তগুলিতে ভারতীয় জীবনের আদিম্যুগের যে ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার রীতিনীতি, শিক্ষা, সমাজব্যবন্থা প্রভৃতির—তাহার সংগে ইদানীং প্রচলিত রীতিনীতি ও ভারতীয় সমাজব্যবন্থার তো কোনো মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মহাভারত, রামায়ণ ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের সংগেও তাহাদের মিল মর্থেষ্ট।

তব্ও বৈদিকসাহিত্যের সকল গ্রন্থ বা রচনার মধ্যে ঋথেদের সৃষ্টি যে সর্বপ্রথম ইইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত। ইহার প্রমাণ মিলিবে স্কুগুলির ভাষা, ছল এবং স্বরাদি প্রক্রিয়া হইতে, তৎকালীন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করিলে। এছাড়া সতাই তো ঋথেদসংহিতা এককালের বা একজনের লেখা নয়। স্কুগুলির প্রাচীনতম অংশের প্রারম্ভ হইতে ঋক্সংহিতার সংকলনকালের সমাগ্রির মধ্যে বছ শতাব্দীর ব্যবধান ঘটিয়াছে। তব্ও জোর করিয়া বলা যায় না যে ঋথেদের স্বাপেক্ষা অর্বাচীন রচনাংশ ভারতীয় সাহিত্যের সকল সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাচীনতর। উদাহরণ স্বরূপ অর্থব-সংহিতা ও সামসংহিতার popular ও primitive স্বংশগুলির উল্লেখ করা হাইতে প্রের।

তবুও মোটামুটি বলা চলে যে ঋগেদ পরবর্তীকালের সব্কিছু সাহিত্যিক স্ষ্টিরই উৎস; কিন্তু ঋথেদের আলোচা বিষয়ের বীজ তদপেক্ষা প্রাচীনতর কোনো গ্রন্থ বা স্বাষ্টিতে মিলিবে না। লুডুইগের এই মত লুডইগের মতে স্বাংশে সমর্থনযোগ্য। অক্তাক্ত সকল সংহিতাই সংকলন-কালের দিক্ হইতে ঋক্সংহিতা সংকলনের পরে—ইহা স্থনিশ্চিত। বান্ধণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি সাধারণভাবে সংহিতাযুগের পরে রচিত। ঋক্-সংহিতা এবং অক্সাক্ত সংহিতার রচনাকালের মধ্যে যেমন বহু শতাকীর ব্যবধান, সংহিতা ও বান্ধণযুগের মধ্যেও তাহাই। উপনিষদগুলিই ত বিভিন্ন শতান্ধীতে, বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছে। পাণিনির পূর্ববর্তী যাস্ক—ইনিই নিরুক্তকার এবং বেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা বলিয়া আমরা তাহাকে জানি। এই যাস্কই আবার তাঁহারও পূর্ববর্তী কমপক্ষে সতরজন ব্যাখ্যাকারের নাম তাঁহার গ্রন্থে করিয়াছেন। যদি ঋগেদের কাল খ্রীঃ পুঃ ১২০০ অব ধরা হয়, তাহা হইলে মাত্র ৭০০।৮০০ বৎসর বাকী থাকে সমগ্র বৈদিকসাহিত্যের সকল শাখার বিশাল সৃষ্টি ও ভাহাদের বিবর্তনের জন্ম। ভিণ্টারনিৎস সেজন্ম সংক্ষেপে ম্যাকামূলারের নির্দিষ্ট কালের দিওণ সুময় ঋথেদের জন্ম ভিণ্টারনিৎসের মতে ঋথেদ আঃ গ্রীঃ পূঃ নির্ধারিত করিয়াছেন (অর্থাৎ খ্রী: প্র: ২৫০০—২০০০ অব্দ)প্র "ইহা বলিলে আরও স্থাগত হয় যে বৈদিকসাহিত্যের অব্দের মধ্যে রচিত

প্রারম্ভ কোনো এক স্থদূর স্থরণাঙীত ও স্মজ্ঞাত স্থতীতে; তবে তাহার শেষ পরিণতি এীষ্ট পূর্ব স্থাইম শতকেই ঘটিয়াছে:" (ভিন্টারনিৎস্)

ভাষাতান্ত্বিক ও দার্শনিকগণের মত যে কি তাহা পূর্বেই প্রসংগত বলিয়াছি। বি বিকৃষ্ণ বোষ, মতে বেদের কাল (বিশেষতঃ ঋথেদের) খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ মাক্ডোনেল, অন্ধ। ম্যাকডোনেল আরও কম বলিয়াছেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে ইন্দ্রস্কুতে (ঝ. ২. ১২) বেদের কাল সম্পর্কে ইন্ধিত আছে এইস্থলে—"চহারিংশ্রাং শর্মন্থবিন্দ্র।"

উপসংহারে বলিতে পারি ছইট্নের কথা—"সাহিত্যিক ইতিহাসে যে সব
শলাকা (pins) বিদ্ধ করা হয় উহাদের বারবার তুলিয়া
লাগাইতে হয়। বৈদিকসাহিত্যের কাল নির্ণয়ের
ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই এই সত্য আজও সমানভাবেই প্রযোজ্য।" অধ্যাপক
পুশল্কর,
দেশম্থ—
ব্যাপারো ও হরপ্লা সভ্যতারও পূর্বতী কালের রচনা।
ব্যাপারে মহেঞ্জোদারো
হরপ্লার উল্লেখ ঋথেদে একস্থলে আছে, ইহাও তাহার
সভ্যতারও পূর্বে

<sup>&</sup>gt; 1 A History of Indian Literature, Vol. I, p. 300, 310.

২। সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম ভাগ, পুঃ ৬।

<sup>।</sup> जः V. S. Ghate-Loctures on the Rigyeda.

<sup>8।</sup> ज: Vedic Index, Vol. II, Macdonell & Keith, "হরিবুপীয়া" ঋ, ৬ঠ মণ্ডল, ৽য়
অত্বাক, ৪র্থ স্থন্ত, ৽ম ঝক্। Advanced History of India, p. 26, "হরিবুপীয়া নাম কাচিয়্লী
কাচিয়গরী বা" (সায়ণ): Adv. Hist. of India, p. 22.

## পরিশিষ্ট 'ছ'

## বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি

পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ের পরিচয় মিলিবে বৈদিক সাহিত্য। 
যথন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও জাতি অজ্ঞানের তমিস্রায় ঘূমঘোরে অচেতন
তথন জ্ঞানের দীপশিখা এই ভারতই একমাত্র জালাইয়াছিল। সেজ্ফুই দ্বিজ্ঞেলাল
পৃথিবীর আদিম সভ্যতা ও রবীক্রনাথের কর্পে ঘথাক্রমে ধ্বনিত ভুইরাচে—

"দিয়াছ মানবে জগৎ জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা। দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা॥"

এবং

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে প্রথম সামরব তব তপোবনে প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে

জ্ঞান ও ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

সভাই ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে সেই স্মপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত উন্নত ছিল এবং আমরা আজও জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও ধারক।

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে 'বৈদিক যুগে'র কোনো প্রকার আলোচনা করিতে

ত্যালে ঋথেদকে বাদ দিয়া কিছুই করা যায় না এবং তাহাকে

ঋথেদের যুগে আর্থসভাতা ও সংস্কৃতি

আলোচনাতেও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই:

অতএব সর্বপ্রথম ঋণ্যেদের যুগে আর্থসভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই বিশ্লেষণ করিব।

এই যুগের ধর্ম বহুদেবতাবাদী না একদেবতাবাদী ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা উহা ঠিক যে একদেবতাবাদী ছিল তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না,— যদিও হিরণাগর্ভকেই এধানে সর্বোচ্চ দেবতা এই যুগের ধর্ম ও বা অধিদেব বলা হইরাছে। এই বেদে সর্বসমেত মোট তেত্রিশজন দেবতার কল্পনা করা হইরাছে। পূজ্য দেবগণ সকলেই সমান শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রত্যেককেই পালাক্রমে স্বশ্র্যেষ্ঠ বলা হইরাছে।

ম্যাক্সমূলার বেদের এই পূজাপদ্ধতিকে হেনোথিইজ্ম্ বা ক্যাথেনোথিইজ্ম্ বলিতে চাহিয়াছেন। বৈদিক দেবগণ প্রকৃতির শক্তি এবং অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পরবর্তীকালে এই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও শক্তিনিচয়কেই এক একটি দেবভারপে কল্লনা করা হইয়াছিল।

শংখাদের যুগে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জানা গিরাছে যে এইকালে ইন্দো-আর্থগণ পঞ্চনদের চতুপ্পার্থে (বর্তমান পাঞ্জাব) দখল করিয়াছেন।

ঝগেদে প্রায় ২৪টি নদীর উল্লেখ আছে এবং ভাহারা প্রায়

সকলেই সিন্ধু নদীর শাখা। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সিন্ধু নদীর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। "সপ্তসিন্ধরং"
বা সাতটি নদীর উল্লেখও প্রায়ই পাওয়া যার। দৃষদ্ধী, সরস্থতী, সরস্থ ও যম্না
প্রভৃতি উল্লিখিত নদী। 'গঙ্গা'ও এই যুগের বিশেষ পরিচিত নদী, তবে ভাহার
উল্লেখ ঋগেদ রচনার শেষ করেই পাওয়া যায়।' পর্বভগণেরই উল্লেখও প্রায়ই
মেলে। হিমালয় শম্পর্কে সোজাম্মজি উল্লেখও একস্থলে করা হইয়াছে।
মৃদ্ধবং জ নামে ভাহার একটি শৃক্ষকে সোমের প্রাপ্তিস্থল বলা ইইয়াছে।
কিন্তু ঋগেদে বিন্ধাপর্বভ্যালা, নর্মদা নদী প্রভৃতি দাক্ষিণাভ্যের প্রস্থিক

ঝথেদে প্রায় ২০টি স্কু ধর্মসম্পর্কবিহীন লৌকিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে। তাহাদের আলোচনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ঐগুলিতে মানবমন, তাহার চরিত্র, হাসিকায়া, ভাব, লৌকিক বিষয়ের আবেগ উচ্ছাস, তাহার জীবনের বিভিন্ন দিক্ ও পরিবেশের আলোচনা কথা আলোচিত হইয়াছে। অক্ষস্তক আমাদের সম্মুধে তুলিয়া ধরিয়াছে দ্ভোসক্তের কাতর ও তিক্ত হুঃথময় অভিজ্ঞতার কাহিনী এবং নিখুঁতভাবে দ্ভের স্থগভীর আকর্ষণ ও তাহার শোচনীয় পরিণতির কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ধর্মের সহিত সম্পর্কশৃত্য স্কুগুলির মধ্যে সংবাদস্কু-শুলক্তেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে—যম এবং যমী সংবাদ , পুররবা

১। আংহোল ১০.৭৫.৫; ১.১১৬.১৯; ৩.৫৮.৬ ২। আ. ২.১২ ৩। ঐ ১০.১২১ ৪। ঐ ১০.৩৪ ৫।১০.৩৪. ৬ | ১০,১০ |

উর্বশী সংবাদ<sup>১</sup> এবং বৃষাকপি স্কু<sup>২</sup>। স্থপ্রসিদ্ধ বিবাহস্কু<sup>৩</sup>, ভেকস্কু<sup>8</sup> এবং শাশানিক স্কুঞ্জলিতে মুখ্যোচক বৈচিত্র্য পরিবেশিত হইয়াছে।

ধর্মীয় এবং বাস্তব কাব্যরচনার মাঝামাঝি স্থান দথল করিয়া আছে, দানস্ততিগুলি (অর্থাৎ দানবীর রাজপুত্রগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রাশংসামূলক স্তব-স্ততি; এই দানবীরগণ যাগযজের বিশেষ সমর্থক ছিলেন)। এই দানস্ততিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক্থানি।

ঋথেদীয় স্কুগুলিতে আমরা ঐযুগে ইন্দোআর্যজাতির সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের একটি স্কুম্পষ্ট চিত্র পাই। আর্যগণ এ সময় ধীরে ধীরে

সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন পাঞ্চাবের পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ অংশটি নিঃসন্দেহেই চাষবাসের অন্তর্গত ছিল, কেননা স্কুগুলিতেই

আমরা কৃষি সম্পর্কে নির্ভুল উল্লেখ দেখিয়াছি।

বাড়ীগুলি অধিকাংশই মাটির তৈয়ারী ছিল। বালণ সাহিত্যে 'ইটক' বা ইটের উল্লেখ আছে। ত্রিতল বাটিকা এবং সহস্রস্তথ্যুক্ত' বিশাল রাজবাড়ীও সেযুগে ছিল—ঋণ্ডেদে ইহাদের উল্লেখ বহুস্থলেই মিলিবে। গ্রাম এবং স্বর্কিত সহর বা পূর্—এর কথা প্রায়ই বলা হইয়াছে। রাজা দিবোদাসের সাহাযাণ্ডেইন্দ্র সহস্র অশ্ব (প্রস্তর)-ময়ী পূরী ধ্বংদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কয়েকস্থলেদ লৌহময়ী পুরী ও তুর্গের উল্লেখও আছে।

প্রায়ই রাজগণের উল্লেখ<sup>৯</sup> দেখা যায়। আর্যাবর্ত বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ছারা অধ্যুষিত ছিল এবং নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। রাজাদের অথবা দলের সর্দারদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। ২° রাজগণ অথবা রাজকুমারগণ যে বিশেষ বর্ধিষ্ণু ধনকুবের ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলিবে দানস্ততিগুলিতে। ইহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমাজে যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট ছিল তাহারও স্প্রম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল—তাহার স্থাপান্ত প্রমাণ রহিয়াছে, যদিও এক ব্যক্তির একটিমাত্র স্ত্রীকে বিবাহ করাই সাধারণ রীতি ছিল। মেয়েদের

১ | ১০.৯৫ ২ | ১০.৮৬ ৩ | ১০.৮৫ ৪ | ৭.১০৩ ৫ | ১০.১৪—১৮ ৬ | ১০.৩৪.১৩ ইজ্যালি | ৭ | ৫.৬২.

৮।১.৫৮.৮ ইত্যাদি ৯।১.৪০.৮ প্রভৃত্তি ১০। ৭.০৩.০ ইত্যাদি।

ষিতীয়বার বিবাহের অন্তমতি দেওয়া হইয়াছিল। বিধবার পুনর্বিবাহও উলিধিত হইয়াছে। মেয়েদের স্বয়ংবর প্রথাও অজ্ঞাত ছিল না। লাভহীনা (অল্রাত্কা) নারী সমাজে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইত—সহজে তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস্থাতকতা এবং যৌনজীবনের নীতিবিগাহিত স্বেচ্চাচারের দৃষ্টাস্কেরও অভাব নাই।

নৈতিক আদর্শের দিক্ হইতে বলা চলে যে অসত্য বা অনৃত ভাষণকে গাহিত মনে করা হইত। দেবগণ মিথ্যাবাদীকে শাস্তি নৈতিক আদর্শ দেন<sup>8</sup> এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

বেশভ্যা সম্পর্কে স্ববেশা নারীর এবং নিপুণভাবে প্রস্তুত্ত পোষাকপরিচ্ছদের
কথা বলা হইয়াছে। মণিমুক্তা , পোষাকপরিচ্ছদের
বেশভ্যা ও পোষাক
উপাদান ( যেমন মেষলোম ) এবং তূলাও সে যুগে ছিল।
পরিচ্ছদ
পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে উত্তরীয় এবং অধরীয় ছিল প্রসিদ্ধ।
অলংকারের মধ্যে ব্রেদলেট্, মল, কণ্ঠহার উল্লেখযোগ্য। স্থব্বেদে
উষ্ণীয় অথবা মন্তকাবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শস্তাদির মধ্যে যবের উল্লেখ প্রায়ই পাওরা যায় কিন্ত থান্তের উল্লেখ নাই।
অথর্ববেদের যুগে আমরা ধান্ত তথা চাউলের সহিত প্রথম পরিচিত হই।
বৌদ্রদক্ষ শস্ত কয়েকস্থলে উল্লিখিত হইরাছে। দেবগণকে
খান্ত্রশন্ত প্রোডাশ ও করন্ত দেওরা হইত; নানাবিধ ফলের কথাও
আছে। খান্ত বা ভোজ্য বলিতে বুঝাইত তুগ্ধ, ন্মত এবং
শাকসব্জী, তরকারি প্রভৃতি। মাংস খাওয়া হইত—ছাগ এবং মেষ মাংসের
চাহিদাও ছিল স্প্রচুর। গোমাংসও খাওয়া হইত এবং বুষভগণকে বলি দেওয়া
হইত। সোমরস এবং উত্তেজক সুরা মাদক দ্রব্য হিসাবে পান করা হইত।

ঋথেদের একটি স্থকে নানাবিধ জীবিকার কথা বলা ইইরাছে। যেমন কাঠের কাজ, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য, চর্মকারবৃদ্ধি, কবিয়ালি, শস্তপেষণকারিণী প্রভৃতি। রথনির্মাণ, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণের এবং বিচিত্র জীবিকা স্থতীক্ষাগ্র যন্ত্রপাতিনির্মাণের কুশলতা বিশেষ প্রশংসত ইইত। সকলেই বস্ত্রাদি বয়নের প্রশংসা একবাক্যে করিতেন। তন্ত এবং বয় ১। ১০.৪০.২ ২। ১০.২৭.১২ ৩। ৪০.৫০ ৪। ১.১৫২.১ প্রভৃতি ৫। ৮.৪৬.৩৩ ৬। অধর্ববেদ, ১৫.২০ শক্ষম উল্লিখিত হইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ এবং রজ্জু তৈয়ারীর প্রক্রিয়া তথন জানা ছিল। চর্ম-ব্যবসারী, রুষক, পশুপালন ও পশুপ্রজননক্রিয়া, ক্ষোরকর্ম ও নাপিত এবং কুসীদজীবী ঋণদাতারও স্মুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। জুয়াথেলা বা অক্ষক্রীড়া, নৃত্যগীতবাদিত্রাদিযুক্ত অভিনয়, হৃন্দুভিবাদন, বংশী ও বীণাবাদন, যোড়দৌড় ('আজিধাবন') এবং সংগীত প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত।

গরু এবং ঘোড়ার কথা প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তান্ত প্রাণীদের মধ্যে ভেড়া এবং ছাগলও বাদ যায় নাই। কুকুরের উল্লেখও আছে (উদাহরণ হিদাবে যমস্তক্তে যমের তুই কুকুরের কথা বলা যায়)। বানর, শার ও তীবছন্ত শুকর, নেক্ডে, শিরাল, সিংহ, হাতী, উট প্রভৃতি প্রাণী এবং ময়ুর, পায়রা, বাজপাথী, শক্ন, রাজহাঁদ প্রভৃতি পাথী ও দাপ প্রভৃতি দরীস্পের উল্লেখ আছে।

জাতিপ্রথা হিন্দুদের সমাজব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি
সাক্ষ্য রহিয়াছে যাহার বলে প্রমাণ করা যায় যে জাতিভেদপ্রথা বৈদিক
যুগেও ছিল; কিন্তু সেগুলি এতই কম শক্তিশালী যে
জাতিপ্রথা
তাহার ভিত্তিতে এরপ মন্তব্যে না আদাই যুক্তিযুক্ত।
এমনকি লুডুইগ এবং কয়েজি ঐ প্রথাকে ঋরেদের যুগেও মানিয়া লইয়াছেন।

ঝথেদের যুগের সভাতা ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক আলোচনা করা হইল। ইহা হইতেই বৃঝা যাইবে সেই স্প্রোচীন যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত উচ্চ স্তরে ভারতীয় আর্যগণ পৌছিয়াছিলেন। মন্তব্য আর এরূপ সভ্যতার উৎকর্ষকে প্রাথমিক প্র্যায়ের মনে করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইবে।

ঋণ্বেদের পর অথর্ববেদেও অন্তান্ত সংহিতায় আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঋণ্বেদোন্তর মূগে আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করি। এমূগে সমাজব্যবস্থা ও বৈদিক সভ্যতা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি এবং জটিলতা দেখা যায়। ছোট ছোট গোষ্ঠা বা জাতিরা ধীরে ধীরে আর্থসমাজের

১। A Vedic Reader—Macdonell, pp. XXVII—XXVIII. ২। দ্রঃ Vedic Index, Vols. I—II এবং Rigyedic Culture—A. C. Das,

অদীভূত হইয়া যাইতেছেন। বড় বড় স্থগঠিত রাজ্যে স্থশাসন প্রবর্তিত
হইয়াছে। বৃহদায়তন সহরগুলির উদ্ভব ঋথেদোত্তর
বৃহদায়তন সহর

যুগের বৈদিক সাহিত্যেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

বৃহদায়তন রাজ্যগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আর্যগণের পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির পরিচয় পাই। গঙ্গা-যম্না ভাগ্যভাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রদার বিধোত সমগ্র উর্বর ভূপণ্ড এবং বিদ্যাপর্বতকে অতিক্রম করিয়া গোদবরীর উত্তরে বিদ্যাটবীর গৃহনে আর্যগণের বসতি বিস্তাবের কথাও আমরা এইযুগে পাই।

'মধ্যদেশ' এইযুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্রক ছিল। এই অঞ্চল বলিতে
সরস্বতী নদী হইতে গাঞ্চের উপত্যকা ব্ঝাইত এবং উহা
'মধ্যদেশ'
কুরু, পাঞ্চাল এবং আরও কয়েকটি উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত
ছিল। এই অঞ্চল হইতেই বান্ধণ্য সভ্যতা বহিদেশগুলিতে ধীরে দীরে
ছড়াইরা পড়ে।

শংগদোত্তর যুগে বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথববৈদের একটি
বিখ্যাত হজে 'পরীক্ষিতে'র উল্লেখ আছে—তিনিই তাহার
রাজগণ
নায়ক। সেহলে তাঁহাকে বিশের রাজা (রাজা বিশ্বজনীনা)
বলা হইয়াছে ; তাঁহার রাজ্যে সর্বদা সমৃদ্ধির প্রাচুর্য বর্ত্মান।

ঝথেদের 'ক্রবি'গণ হইতে 'পঞ্চাল'গণ উদ্ভূত। এই পঞ্চালগণের মধ্যে

বহু দার্শনিক এবং ধর্মনেতার আবিভাব ঘটে। প্রবাহণ
পঞ্চাল

জৈবলির স্থায় রাজা এবং আফ্রণি ও শ্বেতকেতুর স্থায়

ঋষি এই পঞ্চালগণের মধ্যেই আবিভূত হইরাছিলেন।

উপনিষদের যুগে বিদেহরাজ্য পঞ্চালদেশের গৌরবকে স্লান করিয়াছিল। ই রাজ্যি জনক এই বিদেহের রাজা, সমাট্ও বিশ্ববিখ্যাত বিদেহ

ঋষি যাজ্ঞবন্ধ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এইযুগে রাজশক্তি অনেক বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজগণ তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন। গ্রাহ্মণগণও রাজাদের দেওয়া

১। An Advanced History of India, p. 42. २। Political History of Ancient India এবং Hindu Civilisation दः।

শান্তিভোগ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সাধারণ প্রজাকে বলি, শুল্ক রাজশক্তি বৃদ্ধি এবং ভাগ 'অর্থাৎ কর' দিতে হইত<sup>১</sup>। দাস শ্রেণীর লোককে ইচ্ছামত বর্ষান্ত বা হত্যা করা চলিত।

রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল একাধারে সামরিক নেতা ও বিচারকের
কার্যাবলী নির্বাহ করা। তিনি প্রজাগণের এবং জাইন ও
রাজার কর্তব্য
ধর্মের রক্ষক ছিলেন; শক্রদমনকারী ত ছিলেনই। তিনি
দণ্ডিতের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিতেন, কিন্ধু নিজে দণ্ডার্হ ছিলেন না।

বিজয়ী রাজগণ নিজেদের কাহিনী চিরশ্বরণীর করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্তে রাজস্ম, অর্থনেধ, বাজপের প্রভৃতি স্বরুহৎ ও ব্যরবহুল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; ফলে তাঁহারা 'সার্বভৌমত্ব' লাভ করিয়া রাজার সার্বভৌমত্ব 'বিশ্বজ্ঞনীন রাজা' বলিয়া গণ্য হইতেন। রাজাদের পুরাদস্তর অভিষেক হইত। আক্ষণসাহিত্যের যুগেও রাজা, সম্রাট্, স্বরাট্, বিরাট্ এবং একরাট্ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের তথা সাম্রাজ্যবাদের বীজ বৈদিক যুগেই উপ্ত ইইয়াছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

অথববৈদেও রাজা ও রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বহুস্থলে রহিয়াছে। উহাকে সায়ণ 'রাজকর্মাণি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্তৃত্, প্রামণী, বিশ্, রত্মিন, রাজকর্ত্, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ্বরাষ্ট্রভূতা ও রাষ্ট্রশাসন কর্মচারী ও সমাজে প্রদেষ প্রভাবশাণী ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ এই যুগেই মিলিবে। স্ভা ও সমিতির ব্যাপ্ক আলোচনা অথববৈদে আছে'। পুরোহিত, সেনানী, পালাগল, গোবিকর্তন, অক্ষাবাপ, ক্ষন্ট্রিভি, ভাগত্ম, মংগ্রহীতৃ প্রভৃতি অন্তান্ত উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকরনীতি
ভ্তাের কথাও আছে। বলি ও শুল্কের সংগ্রহ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় করনীতি ও রাজস্ব-আলায়ের স্থনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা প্রবৃতিত হইয়াছিল।

<sup>&</sup>gt;। History of Hindu Revenue System—U. N. Ghoshal. ২। বাজসনেয়ী সংহিতা দ্রঃ। ৩। দ্রঃ ই বাক্ষণ। ৪। Bloomfield—A. V. & the Gopatha Brahmana । Shende—The Religion and Philosophy of the A. V., pp. 75-79.

পতি ও শতপতির উল্লেখে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কিছু ইন্ধিত পাওয়া
প্রাদেশিক
যায়। গ্রামে সর্বনিম্ন কর্মচারী ছিলেন অধিকং—রাজা
শাসনইংলকে নিযুক্ত করিতেন। স্থায়েদে উল্লিখিত 'জীবগৃত্'
ব্যবস্থা
ব্যবস্থা
ব্যবস্থা
ক্ষিত্র এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না।

বিচার ব্যবস্থায় রাজার অনেক ক্ষমতা ছিল; কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি
বিচার-ব্যবস্থা প্রায়ই অধ্যক্ষদের দিতেন। ছোটখাট বিচারের ভার ছিল
সভাসন্গণের উপর। গ্রামের 'সভা'য় গ্রাম্যবাদিন্
(বিচারক) ছোটখাট অথচ গ্রামে অফুটিত অভিযোগাদির মীমাংসা
করিতেন। 'অগ্নিপরীকা' তথন বিচার-ব্যবস্থার একটি অন্ন ছিল।

সমাজ-ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বেশভ্যা ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋথেদের যুগ অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোন **বেশ**ভূষা পরিবর্তন অবশ্র দেখা যায় না। খান্ত তালিকার মাংসভক্ষণ ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ অথবা অপ্রিয় হইতে থাকে। সামাজিক আমোদ-প্রমোদের নৃতনতর রূপ এই কালে প্রবর্তিত আমোদ-হইয়াছে। বড় বড় সর্বজনীন উৎসবে শৈলুষ অর্থাৎ প্রমোদ অভিনেতা ও বীণাবাদক (বীণাগাথিন) কর্তৃক বীণা ও বেণুতে গীত গান বা গাথার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। 'শতভদ্ধ' বা একশতটি তারের সমন্বরে গঠিত বাদিত্তের কথাও উল্লিখিত আছে। 'গাথা'গুলি হইতেই পরবর্তী কালের তুইটি বুহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের বিজয়-গাথা উদ্ভূত হইয়াছিল। নারীর অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যার না।<sup>২</sup> ক্যাকে ক্লেশের মূল বলিয়া মনে করা হইত। নারী সাধারণতঃ সভা-নারীর 317 সমিতিতে যোগ দিতে পারিত না: উত্তরাধিকারী হইবারও

অংযাগ্য ছিল। উচ্চবর্ণের বিবাহিত নারীগণকে প্রারই সপত্নীর উপস্থিতি ও আধিপত্য সহু ক্রিতে হইত। রাজমহিষীদের মধ্যে অধিকাংশই যথেষ্ট

১। প্রশ্নোপনিবদে ইহার উল্লেখ আছে।

<sup>31</sup> Women in the Vedic Age-Sakuntala Rao Sastri.

শক্ষান লাভ করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে মহিষী ও বাবাতা উল্লেখযোগ্য। পরিবৃক্তী কিন্তু অবহেলিতই ছিলেন। নারীর ধর্মীয় অষ্টুছানে যোগদানের অধিকার ছিল; কয়েকজন মহিলা অতি উন্নত ধরণের শিক্ষাও পাইয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা রাজসভায় দার্শনিক বিচার ও বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ-বিধির নিয়মাবলী আরও অদৃঢ় এবং অপরিবভিত হইয়াছে এবং কয়েক স্থলে শিশু বিবাহেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

জাতিভেদ ক্ষেত্রে স্থান্থ-প্রদারী পরিবর্তন স্থান্ডিত হইয়াছে। বাক্ষণ

আবং ক্ষত্রিয়—উচ্চ তুই বর্ণ—এখন বৈশু এবং শৃদ্ধকে সামাজিক

সমান অধিকার দিতে অস্বীকার করিতেছেন। শৃদ্ধকেও
ইক্ষা করিলেই অত্যাচার করা চলিত। চারি বর্ণের প্রত্যেককে আহ্বান
করার জন্ম পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধনবাচক শব্দাবলী স্পষ্ট হইয়াছে। জাতি বদল
করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ অবর বর্ণের
নারীগণের পাণিগ্রহণ করার অব্যাহত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। শৃদ্ধের
সহিত বিবাহ কিন্তু সাধারণভাবে হেয় ছিল।

উচ্চবর্ণের জনগণের জীবন এখন শাস্ত্রের অন্থশাসনে নিগড়িত হইয়া ,
উচ্চবর্ণের পড়িতেছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্থন্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর
জীবন-যাত্রা জীবন-যাত্রা ত্রিবিধ স্তরে বিভক্ত ছিল বলিয়া নির্দেশিত
হইয়াছে। গৃহস্থ, সয়্যাসী এবং ব্রহ্মচারী ছাত্র—এই ছিল উচ্চবর্ণের জীবন- ,
যাত্রার ত্রিবিধ শাস্ত্রসন্মত স্তর।

বান্ধণদের সন্ধান ও প্রাধান্থ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইরাছে। যদিও
পুরোহিত নিজেকে ভূমুর এবং রাষ্ট্র-রক্ষক বলিয়া প্রচার করিতেন বা দাবী
জানাইতেন এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন রাজ্যের পুরোহিত

বান্ধ্যান-ম্বিধা
কহুই তে পারিতেন, তবুও পোপের হ্যায় রাজাকে রাষ্ট্র-শাসনে
কহুই বাধা দিতে পারিতেন না। বান্ধণের প্রাধান্থ
বহুক্তেত্বেই ক্ষত্রির অ্ঞাহ্ম করিয়া চলিতেন এবং স্থল বিশেষে এমন কথাও
আছে বেখানে ক্ষত্রিয় নিজেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া

১ মঃ History of Hindu Public Life, Part I, U. N. Ghoshal—ব্ৰহ্ম-কতা চুক্তির তাৎপর্য।

ঘোষণা করিয়াছেন, আর পুরোহিতকে তাঁহার অধন্তন কর্মচারী মাত্র বলিয়াছেন। পুরোহিত সত্যই রাজার অন্তবর্তী ছিলেন।

সমাজব্যবস্থার বিভিন্নক্ষেত্রে শ্রেণীগত কর্ম-বিভাগের নিদর্শনও দেখা যায়। কৃষি এবং পশুপালন ও গবাদিপশুরক্ষা ব্যতীতও বণিক্, রথকার, কর্মকার,

স্ত্রধার, চর্মকার, মৎস্থাবসায়ী, ধীবর প্রভৃতি উপশ্রেণীর প্রতির রাজিব কর্ম-বিভাগ ও বিভিন্ন জীবিকা উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন এবং একটি রাজণে স্ত্রধারের স্পর্শ অশুচিকর বলা হইয়াছে। শৃদ্রও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত ; দেবোদেশে দেয় হবিঃ বা তাহার উপাদান ছ্য় তাহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। শৃদ্র এবং বৈশুকে ধীরে ধীরে এক স্থাণজেয় শ্রেণীভূক্ত করিয়া রাজণ ও ক্ষত্রিয় হইতে পৃথক্ করা হইতেছিল। শৃদ্রের বাঁচিবার এবং শ্রীর্দ্ধি লাভের অধিকার ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইতে লাগিল এবং তাহার গৌরব ধ্যাপনের জন্ম প্রার্থিক করা হইয়াছিল। আর্যসমাজে বিজিত নর নব আদিম অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির ফলে শৃদ্রগণের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

সমাজে স্বীকৃত বর্ণ ও জাতিগুলি ছাড়াও সমাজ-বহির্ভূত ত্ইটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিল; উহারা বাত্য এবং নিষাদ নামে প্রসিদ্ধ। বাত্যগণ সম্ভবত বাক্ষণ্যসভাতার বহির্ভূত আর্যগোষ্ঠী। তাহারা বাক্ষণদের আচার ও নিয়মাবলী মানিত না, চলিতভাষার কথা বলিত এবং যাযাবর জীবন যাপন করিত। তাহারা শিবের উপাসনা করিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রায়শিচন্তাদির অফুষ্ঠান ও শাস্ত্রসন্মত ধর্মাচরণ করিলেই ভাহাদের আর্যমাজভুক্ত করা চলিত। নিষাদগণ কিন্তু স্পষ্টই অনার্য; ইহারা নিজ নিজ গ্রামে বাস করিত এবং নিজেদের শাসক (স্থপতি) কর্তৃক শাসিত হইত। সম্ভবত ইহারা অধুনাতন ভীলদের পূর্বপুরুষ।

অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এইযুগে নিম্নলিথিত তথ্যাদি পাওয়া যায়।
জনসাধারণ 'এমনকি ধনীরা ('ইভ্য')' এখনও বেশীর ভাগই
অর্থ নৈতিক অব্যা
গ্রামে বাস করিত, কিন্তু নগর-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্য ও
স্মারাম অজ্ঞাত ছিল না। কতকগুলি গ্রামে রুষক-মালিকেরা নিজেদের

চাষবাস ছাড়িরা দিতেছিল; আর সেস্থান দথল করিতেছিল এক শ্রেণীর জমিদার; উহারা সমগ্র গ্রাম নিজেদের দথলে আনিতে-ভূমিম্বর ছিল। জমির মালিকানা পরিবর্তন এযুগে বিশেষ চলিত না এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেরূপ প্রয়োজন হইলেও গোষ্ঠার জনগণের সম্মৃতি পাইলেই কেবল করা সম্ভব হইত।

কৃষিই জনগণের প্রধান জীবিকা ছিল। চাষের জন্ম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল; নৃতন নৃতন আবিষ্ণারের ফলে নৃতন প্রথায় চাষে উৎপন্ন ফদলও প্রচুর হইত। নব নব শশু ও কৃষিই প্রধান জীবিকা ফলের গাছ জ্বমিতে বপন করা হইত। কিল্ক কৃষিকার্য নির্বিদ্বে চালাইবার উপায় ছিল না। একটি উপনিষদে বলা আছে যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও পঙ্গপালের উপদ্রবে দেশের বহুলোক ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঐ দেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। একদল বংশান্ত্রজমিক বণিক্ সম্প্রদারের<sup>১</sup> স্প্টি হয়। পর্বতবাদী কিরাভগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য অন্তর্বাণিজ্য সহিত ঔষধপত্রাদি ও সোমলতা প্রভৃতি ত্র্লভ পার্বত্য জিনিষের বিনিময়ে চর্ম, বস্ত্রাদি ও শ্য্যান্ত্রব্য বিক্রীত হইত—মন্তর্বাণিজ্যের এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

সমুদ্রের সহিত এযুগে আর্থগণের পরিচয় ছিল স্থানবিড় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বস্তার কাহিনী ইইতে অনেকে অসুমান করিয়াছেন সামুদ্রিক ও বহির্বাণিক্স বে ব্যাবিলনের সহিত আমাদের বহির্বাণিক্স চলিত।

ম্ল্যমান নির্ধারণের জন্ম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ম্জার প্রচলন এই যুগের উলেধযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিজ, শতমান ও রুঞ্জল এই জাতীর ম্জার পর্যারে পড়ে। তবে ইহারা সত্যই ম্জারপে অঙ্কিত হইত কিনা ম্লানাত বেদ বিষয়ে আজও নি:সন্দেহে কিছু বলা চলে না। নিজ প্রথমে কণ্ঠহার জাতীর আভরণ ছিল; পরে উহা নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণম্লারপে ব্যবহৃত হইত। নিজ ও শতমানের ওজনের পরিমাণ একই ছিল।

১ 'বাণিজ'। ২ দ্রঃ 'মত্মুমৎস্থকথা'।

বণিক্দের ব্যবসায়ের সভ্য ছিল—উহার নাম 'গণ' ছিল বলিয়া জানা যায়।
দেশে অনেক 'শ্রেষ্ঠী'ও বাস করিতেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে বহুবিধ জীবিকার সংস্থাস এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এক একটি
শিল্পিবিভাগে দক্ষতা ও কর্মকোশল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগ স্থভাবতঃই
প্রবৃতিত হইয়াছিল। 'রথকার'ও 'তক্ষা'র মধ্যে স্থনির্দিষ্ট
পার্থক্য নির্দীত হইত; চর্মকার ও ধর্মনির্মাতা, চর্মব্যবসায়ী
ও চর্মপাত্কা প্রভৃতির নির্মাতা পৃথক্ পৃথক্ কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারী জাতীয় জীবনে সক্রিয় সহযোগিতা করিত। শিল্পের ক্ষেত্রে তাহারা বস্ত্রবয়ন, স্চীশিল্প, কণ্টকাদির কার্য এবং রজ্মিতীর কার্য সমাজে নারীর গুরুত। নারীর জীবন ত্হিতা, জায়া, জননী ও কুমারী বা ক্যান্ধপে বিভক্ত ছিল।

# পরিশিষ্ট 'জ'

#### তন্ত্ৰ ১

## 'ভন্তু' শব্দের অর্থ

'তন্ত্র' শক্টির প্রকৃত অর্থ বিতর্কের বিষয়। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্ত ত্রৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'তন্ত্র' পদে সেইরূপ গ্রন্থকে ব্ঝায় যাহা বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা পূর্বক মাহুষকে বিপদ হইতে ত্রাণ করে।

'তন্ত্র' শক্টি স্প্রাচীন; কিন্তু, শাস্ত্র বা গ্রন্থ অর্থে এই শক্রের প্রয়োগ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় না। ঋথেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে এই শক্টি তাঁত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মহাভাষ্য'কার পতঞ্জলি সিদ্ধান্ত অর্থে তন্ত্র পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

#### ভন্তশান্ত্রের বিষয়বস্ত

মোটাম্টি ভাবে বলিতে গেলে, তদ্ধের বিষয়বস্ত চতুর্বিধ—জ্ঞান, যোগ, ক্রিরা ও চর্যা। দার্শনিক মতবাদ, অক্ষরসমূহের রহস্তময় তাৎপর্য, যন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের অন্তর্গত। কতকপ্রকার সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ যোগের অন্তর্গত। দেবতার মূর্তি নির্মাণ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধি ক্রিয়াংশের আলোচ্য। ধর্মান্ত্র্যান ও সামাজিক কর্তব্য বিষয়ক বিধান চর্যাংশে লিশিবদ্ধ হইয়াতে।

এই শাস্ত্রে গুরুকে আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যস্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হইরাছে। তান্ত্রিক সাধনেচছু বা মুমুক্ষ্ ব্যক্তির উপযুক্ত গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওরা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্সিদ্ধি, যোগমার্গের অনুসরণ, স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। গুরুর প্রতি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি, গুরুকর্তৃক প্রদন্ত মন্ত্রকে গোপন রাধা প্রভৃতি শিষ্যের কর্তব্য।

তদ্রে দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে এবং মোক্ষলাভের উপার শ্বরূপ পঞ্চতদ্বের প্রাধাস্ত শীকৃত হইরাছে। এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতেছে—মত্য, মাংস, মংস্তা, মুন্তা

১। বিশুক্ত বিবরণের জন্ম দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ।

তৰোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বসক্রসমন্বিতান্।
ক্রাণং চ কুরতে যক্ষাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

(হন্ত এবং অঙ্কুলির বিস্থাদ) ও মৈথুন। এই শব্দগুলির স্থুল অর্থের হুলে কতক তন্ত্রে স্ক্র তাৎপর্যের কথা বলা হইয়াছে।

তম্ব মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। এই দেহের অভ্যন্তরে হেয়টি চক্রের অবস্থান করিত হইরাছে; যথা, মূলাধার বা আধার, স্থাধিষ্ঠান, মিলিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এগুলি ছাড়াও দেহের শীর্ষস্থানে, অর্থাৎ মন্তকের কেন্দ্রন্থলে, বিরাজ্মান শতদল পদ্ম; ইহার নাম সহস্রারচক্র। তম্বশাস্তের মতে মেরুদণ্ডের নিম্দেশস্থ মূলাধার চক্রে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ্মানা; সাধক যোগবলে উহাকে জাগরিত করে। এই জাগরিত শক্তি সহস্রার চক্রে শিরের সহিত মিলিভ হইয়া মূলাধারে প্রত্যাগমন করে।

### তন্ত্রশান্ত্রের প্রাচীনহ ও উদ্দেশ্য

ভন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কতক অতি প্রাচীন কালে সমাজে প্রচলিত ছিল। আর্থগণের প্রাচীনভম গ্রন্থ अत्थरम अञ्चलां कि श्रीक्रियां मित्र উत्तिथ आह्छ। आरम्ब, अन्तरम्ब अ निश्चरम्ब প্রভৃতি অনার্যগণ ঐন্রভালিক ছিল। নানাবিধ প্রক্রিয়া ও যন্ত্রের সাহায্যে ছষ্ট লোকেরা মাত্র্যকে ব্যাধিগ্রস্ত বা নিহত করিত বলিয়া ঋগেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ অনিষ্টকর কার্য যাহারা করিত, তাহাদিগকে যাত্ধান আপ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে,; 'ষাতুধান' হইতেই সম্ভবত বর্তমান 'জাতু' শব্দের উৎপত্তি। ভন্তশান্ত্রে প্রযুক্ত কতক রহস্তময় শব্দ ও মন্ত্র ঋথেদ ও অথর্ববেদে পাওয়া যায়। কিন্তু, শাস্ত্র হিসাবে তম্ত্র কথন আত্মপ্রকাশ করিয়াভিল, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কতক প্রমাণ হুইতে মনে হয়, ভন্তপ্রত্ত প্রায় পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই বা হইয়া থাকিলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হন্ন নাই। মহাভারতের অর্বাচীনতম অংশেও (আ: থ্রী: চতুর্থ শতক ) তল্পের কোন উল্লেখ নাই। প্রসিদ্ধ অভিধান 'নামলিঙ্গাত্র-শাসন'-এ ( আঃ ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী ) ধর্মগ্রন্থ হিসাবে ভন্ত শব্দের অর্থ নিবিত নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। তন্ত্রগ্রন্থের নেপালে রক্ষিত প্রাচীনতম পুঁথিগুলি খ্রীষ্টার সপ্তম ছইতে নবম শতকের মধ্যে লিখিত।

তন্ত্রশাস্থ কি উদ্দেশ্যে প্রথমে রচিত হইরাছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়, জনসাধারণের উপযোগী সাধনার পদ্ধতি ও মোক্ষের উপায় লিপিৰদ্ধ করাই এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের রচয়িত্গণের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে সাধনার যে পথ নির্দেশিত হইরাছে, তাহা অতীব কঠোর ও রুজুসাধ্য। জীবনে যে সকল বস্তু ভোগ করিবার প্রবণতা মান্ত্র্যের আছে, উহাদের ত্যাগের উপরে ঐ পথ প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র সেই পথের সন্ধান দিয়াছিল, যাহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দারাই মান্ত্র্য চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়বস্ত্র দ্বিধ ; একটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক, অপরটি বাস্তবাপ্রস্ত্রী। শেষোক্ত অংশে তন্ত্র মান্ত্র্যকে শিক্ষা দের, কি করিয়া সে মণ্ডল, মূলা, স্থাস, বন্ত্র ও চক্র প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়াদি দ্বারা, পরম শক্তির সহিত নিজের তাদাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে। মনে হয়, প্রাচীনতর শাস্ত্রের শুক্ত দার্শনিক তন্ত্রের স্বন্ত ইইয়াছিল।

## তন্ত্রগ্রহসমূহের শ্রেণীবিভাগ

তন্ত্রশাস্থের গ্রন্থগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদারের গ্রন্থগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় আগম, তন্ত্র ও সংহিতা। এই সকল শ্রেণীরই গ্রন্থাবলীকে সাধারণতঃ তন্ত্রনামে অভিহিত করা হয়।

তম্বগুলি সাধারণতঃ শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে রচিত। যে গ্রন্থে শিব বক্তা ও পার্বতী শ্রোত্রী উহা আগম শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার বিপরীত পদ্ধতি লক্ষিত হয় নিগম জাতীয় গ্রন্থাবলীতে।

কোন কোন গ্রন্থে বিষ্ণুক্রাস্ত, রথক্রাস্ত ও অপ্বক্রাস্ত ভেদে ভন্তগ্রন্থসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ কেহ বলেন, স্রোভ, পীঠ ও আমায় ভেদে ভন্ত ত্রিবিধ।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ভেদে তন্ত্ৰ তিন শ্ৰেণীতে বিভক্ত। ভাৱের উৎপত্তিস্থল

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমে কোথার উদ্ভূত হইরাছিল, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশরের মতে, তান্ত্রিক তত্ত্ব এবং আচার অহঠান বিদেশ হইতে ভারতে প্রবর্তিত হইরাছিল। কাহারও

কাহারও মতে, এই শাস্ত্রের উদ্ভব হয় বৃদ্ধদেশে এবং কালক্রমে ইহা ভারতের সর্বত্র প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধর্মের মাধ্যমে এই শাস্ত্র ভিব্নতে এবং চীনদেশে প্রবর্ভিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, আগম শ্রেণীর সাহিত্য প্রথমে রচিত হয় কাশ্মীরে, সংহিতা-সাহিত্য উদ্ভূত হয় বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও শ্রামদেশে। তন্ত্র শ্রেণীর রচনার উৎপত্তিস্থল অনেকেই বৃদ্ধদেশকে মনে করেন।

### ভন্তশান্ত্রের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ও নাম

কোন কোন তত্ত্বে এই শাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা ৬৪ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু, ইহার অনেক অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থের পুঁথি নানাস্থানে সংরক্ষিত আছে।

প্রকাশিত হিন্দুতন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নলিখিতরূপ:—

কুলার্ণব, তন্ত্রদার, প্রাণতোষিণী, প্রপঞ্চার, মহানির্বাণতন্ত্র, রুদ্রথামল, শারদাতিলক, শক্তিসক্ষমতন্ত্র, অহির্বুগ্ল্যসংহিতা, মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব।

বৌদ্ধগণের প্রকাশিত করেকটি উল্লেখযোগ্য তল্পের নাম:---

অবয়বজ্ঞসংগ্রহ, আর্ঘ্যজুশীষ্লকল্প, জ্ঞানসিদ্ধি, প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্যয়সিদ্ধি, ষ্ট্চক্রনিরূপণ, সাধনমালা।

#### ভল্লের প্রভাব

তন্ত্রশাস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইরাছিল। ইহার জনপ্রিয়ভার কারণও ছিল অনেক। তন্ত্র যে বেদ বা বেদকেন্দ্রিক ধর্মের প্রতি সক্রিয় বিরোধিতা করিয়াছিল, তাহা নহে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাক্ত এই যে, বেদবিহিত অষ্ঠানাদি এ মুগে কষ্টসাধ্য; স্বতরাং সহজ সরল সাধনপদ্ধতি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইরাছে। শৃক্র ও স্ত্রীলোকগণ বেদচর্চা এবং বৈদিক অষ্ঠানাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু ই হারা তান্ত্রিক ক্রিয়াছিল। অই সকল কারণে তন্ত্র জনসাধারণের চিন্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তন্ত্রের প্রভাব সমাজে অভিশন্ত ব্যাপক ও গভীর হইয়া পড়িলে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উহাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ফলে তান্ত্রিক মন্ত্র ও আচার অষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রের সক্রে অজান্ধিভাবে মুক্ত হইয়া পড়িল। তন্ত্রগুলি প্রথমতঃ জনপ্রির পুরাণগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং পুরাণের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রাদিতে

ইহাদের প্রভাব অমুস্থাত হইরাছিল; অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মশান্ত্রে তন্ত্রের প্রভাক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন (এঃ পঞ্চলশ-যোড়শ শতক) সর্বপ্রথম তান্ত্রিক দীক্ষাকে শান্ত্রীয় অমুমোদন দান করেন।

রক্ষণশীল হিন্দুশাস্ত্রকারগণ হয়ত অনিজ্ঞাসত্ত্বেই তন্ত্রের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 'দেবীভাগবতে' (১১.১.২৫) উক্ত হইয়াছে যে, তন্ত্র যদি বেদের অবিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অবশ্য প্রামাণ্য।

তম্ব যে শুধু হিন্দুধর্মকেই প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতবাসীর জীবনেও ইহার প্রগাঢ় প্রভাবের প্রমাণ বিজ্ঞমান। তম্মাক্ত বহু দেবদেবীর স্তব স্থোত্র অ্যাপি অনেকের প্রত্যহপাঠ্য ও প্রেরণাদায়ক। প্রাদেশিক সাহিত্য অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক ভাবধারায় পুই। বাংলাসাহিত্য জন্ম হইতেই তম্ব-প্রভাবিত। 'চর্মাপদ' হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বাংলা গ্রন্থে তান্ত্রিক ভাব লক্ষণীয়। অসংখ্য শাক্ত পদাবলীতে তম্ভ্রোক্ত তত্ত্বসমূহের প্রতিধ্বনি ও জীবনদর্শনের স্বাক্ষর রহিয়াছে।

# পরিশিষ্ট 'ঝ'

### প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও সংশ্বত

প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা ও চিস্তাধারার আধার স্থপ্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য। প্রায় হু'হাজার বছর ব্যাপ্ত করে এই সাহিত্য ভারতে সর্বত্ত বিস্তৃত হয়েছিল, এবং একদিন দেবভাষা সংস্কৃত রাজভাষার স্থান অধিকার করেছিল। বৈদিক ঋষির ধ্যানগন্তীর অধ্যাত্ম উপলব্ধি, যুগ্যুগান্তরের দার্শনিক ও নৈরায়িকগণের স্থপরিণত মনীষা, বিভিন্ন শাস্ত্র ও কলাবিভার বিচিত্র অন্থশীলন ও আলোচনা এবং রাজসভাপুষ্ট কাব্য-সাহিত্য, নাটক, প্রোম-সঙ্গীত ও কবিভাবলীকে ধারণ করে আছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য।

রাজ্যভাপুষ্ট বিদগ্ধজনের আশ্রম দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে জনসমাজের প্রাণের সংযোগ জন্মশঃ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণবান ও বেগবান স্প্রপ্রবাহ ন্তম হয়ে আসে। সংস্কৃতের স্প্রপ্রবাহ ন্তম হয়ে এলেও, পরবর্তী ভাষা-সাহিত্যসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অশেষ। পরবর্তীদের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ভাব ও রূপের চিরস্তন প্রেরণার উৎস।

বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের এমন কতগুলি ধর্ম থাকে, যা বিশেষ যুগের বা কালের অন্তর্গত নয়; মাহুষের জীবন যথন অন্ধ সংস্কার ও অন্থর্চানের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, প্রাচীন সাহিত্যের সরল জীবনবোধ ও সম্জ সৌন্দর্য-বোধ তথন তার নব জীবন-দর্শন রূপায়ণে সহায়তা করে। যুগসঙ্কটে প্রাক্তনী প্রজ্ঞা জাতির মনীষাকে নৃতন পাথেয় দান করে।

প্রাচীন সাহিত্যের এই বিশেষ গৌরব ছাড়াও এ দেশে সংস্কৃত ভাষার অন্ত পরিচয় ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা ও কৌলীন্ত-প্রসিদ্ধি এমন ছিল যে, নবীন ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের আবির্ভাবের পরেও সংস্কৃত ভাষা ধর্মালোচনার আশ্রম এবং সাহিত্যসাধনার বাহন—এই স্বীকৃতি থেকে বহুদিন তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে নি।

গুপ্ত-যুগ থেকে আরম্ভ করে দেন-যুগ পর্যন্ত, প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপত্রংশ বাংলা দেশে সাহিত্য-সাধনা ও ধর্মালোচনার বাহন ছিল। অভিজাত সমাজে ও পণ্ডিত সমাজে নবজাত বাংলা ভাষার কোন স্থান তথন ছিল না। ঐ থ ৰ্যালী সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেও বাংলা সাহিত্যকে সমূদ্ধ হওয়ার জন্ম স্থানীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়।

দশম থেকে ঘাদশ শতকে রচিত চর্যাপদে বাংলাভাষার বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকৃতি ও বাঙালীর বিশিষ্ট মানস-সংসঠনের পরিচর পাওয়া যার। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অবক্ষর এবং অপত্রংশ বাংলা প্রভৃতি দেশীর ভাষার তথন অভ্যাদর যুগ। দেশীর ভাব, ভাষা ও ভন্নী গ্রহণ করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়, সংস্কৃত সাহিত্যক দেশীর ভাষা-সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। দেশীর ভাষার অন্ত্যামপ্রাদ ও ঝকার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যঞ্জন-ধ্বনিদমন্দ পরিণত রচনা-কৌশল বাঙালী কবি জয়দেবের সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দ' কাব্যকে সার্থক করেছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে, 'মুভাষিতরত্বকোশ' এবং 'দহক্তিকর্ণাম্ভে'র কবিতিকাবলী, চর্যার পদসমূহ এবং মধ্যযুগের শাক্ত ও বৈফ্রব পদাবলীর মধ্যে একটা দ্র সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। স্ক্লায়তন রচনার ভিতর আবেগপ্রবণ বাঙালী হৃদয় সার্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রসার ও বিস্তারের ভিতর বাঙালীর কল্পনাসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়, জনসাধারণের কাছে নিবেদন করার জ্ঞ জনজীবনের ভাব ও ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য; কিন্তু সংস্কৃত প্রভাবিত মনের স্পর্শ পদগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

> দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রো সম্ভরতে নদীম্। তত্ত্ব নক্রভয়ং নাস্তি তদ্ধি জানস্তি তদিদঃ।

এই উদ্ভট শ্লোকে যে কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, তার আভাস আছে এই চর্যাপদটিতে:—

> 'দিবসই বহুড়ী কা অই ডরে ভাই। রাজি ভইলে কামবশ ঘাই।

সাধন-সঙ্কেত নিগৃঢ় রাখার জ্বন্ত চর্যাকারগণ উদ্ভূট শ্লোকের ক্যার আবরণ সন্ধান করেছিলেন। চর্যার সাধনতত্ত্বে যোগদর্শন, বৌদ্ধ তন্ত্র ও আন্ধণ্য তন্ত্রের প্রভাব স্বস্পষ্ট।

চর্যাপদে বাঙালী শিল্পীর যে মানদ স্বাতঞ্জের পরিচয় পাওয়া যায়, দেই স্থাতন্ত্র্য নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। সংস্কৃতবেন্তা পুরাণজ্ঞ শাস্ত্রপারকম কবি কাব্যস্থচনার জন্মধণ্ডে কাব্যের যে পরিচর দিরেছেন, কাব্যের শেষে বিরহখণ্ডের পরিণতি সে পরিচয় বহন করে না। শিল্প প্রাণবন্ধ হরে কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে প্রাণদার দংগ্রহ করে দাবলীল গতিতে অগ্রসর হয়েছে, শিল্পীর সংস্কৃত সচেতন বিদগ্ধ মনের নির্দেশের প্রতীক্ষা করে নি। জন্মথণ্ডে লক্ষ্য করা যায়, কবি পুরাণাশ্রিত এবর্যপ্রধান কৃষ্ণ-লীলা ন্ধদের সাধক। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্ম তিনি ব্যগ্র। কংসভার-প্রশীড়িত পৃথীর উদ্ধারের জন্ম রুফের অবতারত্ব। কিন্তু জন্মথতে 'কাহণ্ডির সভোগ কারণে' পৌরাণিক লন্দ্রী রাধারূপে যথন আবিভূতি হন, তথন অনুমান করা যায় কেবলমাত্র কাহাইয়ের সজোগ নয়, কবিচিত্ত রদসভোগের জন্ত 'রভিরদকামদোহনী', 'শিরীষকুস্মদকোঁওলী' এই 'অদভূত কনকপুতলী'কে পরিচিত পৌরাণিক ঐতিহ্ থেকে বিচ্যুত করে 'পত্মা উদরে সাগরের ঘরে' রচনা করেছে। কবির কাব্যস্টির প্রেরণা ষথার্থ উদ্দীপিত করেছে রাধাক্ষঞ্চ পরকীয় প্রেমনীলার প্রচলিত লৌকিক কাহিনী। বাংলা দেশের সাহিত্য তথন ধর্মচেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। অন্ত কোন দার্শনিক পটভূমিকার অভাবে কবি এই পরকীয় প্রেমলীলাকে পৌরাণিক ষ্টবর বৈকুঠ-বিলাসী বিষ্ণু এবং লক্ষীর ঐতিহের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্ত জীবনের আদিপর্বে 'আতি মহাবীর কাহু' বিভিন্ন পোরাণিক কাহিনী অম্যায়ী বিবিধ অমুর সংহার করে যে মহাবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরের খণ্ডগুলিতে ভার আর কোন পরিচর নেই। কেবল, 'শিরিশ-কুস্থম-কোঁওলী' 'এগার বরিষের' একটি 'বালী' কে ছলে বলে কৌশলে অধিকার করার জন্ম ঈশ্বরত্বের আক্ষালন বার বার করা হয়েছে। রাধাচরিত্র এবং দান, নৌকা, হার, ভার প্রভৃতি থণ্ডের উল্লেখ কোন পুরাণে নেই। বড়ার বছরী আইহন-পত্নী রাধার ভীত্র কৃষ্ণবিমুধতা, বিভিন্ন ধণ্ডে, সে যুগের জীবনের নানা ্ঘটনার ঘাত সংঘাতের ভিতর দিরে বিরহণতে রক্ষপ্রাণতার পর্যবসিত হরেছে।

কাব্যস্থরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৌরাণিক কাহিনী কাব্যপ্রেরণার অথার্থ ইন্ধন নয়; বরং কাহিনীতে তার অন্ধিকার প্রবেশের চিহ্ন আছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলী এ কাব্যের উজ্জ্বল "শিরোভ্যা"। কিন্তু তাদের নিজস্ব কাব্যমূল্য যাই থাক না কেন এবং মূল কাব্যাংশের যে ইন্ধিভই দান করুক না কেন, বাংলা কাব্যাংশের আত্মা ও প্রাণের সঙ্গে তারা এক হয়ে নেই।

বরং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করা আভরণ এবং 'গীতগোবিন্দে'র সোরভ নিয়ে গড়া "শিরীষকুস্মকোঁওলী" চন্দ্রাবলী রাহী কে দেখে মনে হয় কবির সংস্কৃত জ্ঞান সার্থক।

এই সার্থকতার পরিচয় রুঞ্জীতন কাব্যের ভাষাতেও আছে। কবির গভীর সংস্কৃত জান সংস্কৃত শব্দ ও প্রয়োগ রীতিকে বাংলা ভাষার অক্লেশ ব্যবহার করেছে। একটি ভাষার উপর অধিকার ও লৌকিক কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ থাকায় লৌকিক শব্দ, বাগ্ধারা ও সংলাপরীতি কাব্যে নিঃশব্দে তার নিজম্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য হরিশারণ ও কীর্তন ছারা বাংলা দেশের মন ছিট ধারার সরস করে তুলেছিল। একটি ধারার রীতি অনুসরণ করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বিলাসকলাকুত্হলী চিততকে তৃপ্ত করেছিল, কৃষ্ণান্থরক চিততকে তৃপ্ত করল মালাধর বহুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের ভাবগত অহুবাদ, তবে কোন কোন জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ আছে।

অহবাদ সাহিত্যের আদর্শ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অপরিণত সাহিত্য ভাব ও পুষ্টি সংগ্রহ করার জন্ম সমৃদ্ধতর সাহিত্য থেকে আদর্শ গ্রহণ করে। কথনও বা বিশেষ যুগের ভাববেদনা প্রাচীন শিল্পের ভাবাবহের ভিতর নিজের প্রভিচ্ছবি যখন নিরীক্ষণ করে, তখন ভাবসাম্যের জন্ম নিজের ভাষায় সেই প্রাচীন শিল্পকে নিজের মত করে গ্রহণ করে। ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রের বিপুল ভাগ্ডার বাংলার কবিকুলকে কাব্য-স্টের জন্ম বিচিত্র বিষয়বস্ত দান করেছিল। বিভিন্ন যুগে কবিকৃল প্রেরণা অনুযারী সেই ভাগ্ডার থেকে ভাববীজ আহরণ করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতে সমন্বরের আকাজ্জা ও প্রেমধর্মের পরিচর পাওরা যায়। ভাগবতে পুলিন্দ, পুরুদ, কিরাত, যবন প্রভৃতি আর্থেতর জ্বাতিকৃন্দ ভগবহুপাসনার অধিকারী। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলার সমাজসংস্থা বিনষ্ট হয়। বিচ্ছিয়্ব সমাজে সমন্বর ও সংহতির আকাজ্রণ দেখা যায়। মাধবেন্দ্রপুরী, যবন হরিদাস ও অবৈত মহাপ্রভু প্রভৃতির সাধনার এক নবীন প্রেমধর্মের উল্লেষ হয়। সমন্বয় ও সমদর্শনের আকাজ্রণ ও প্রেমধর্মের পরিচয় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যেও আছে। কবির নিজের ভাষায়:—

> 'সভাকার এক আত্মা ভির্থ না মানিহ পর আত্মাঞ নিজ আত্মাএ বেধা নাহি দিহ।'

অক্তত

দর্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে ভূতে দয়া জেই করে দেই ত আমারে। ভূত হিংদা জেই করে দেই আমার বৈরি অহিংদা পরম ধর্ম থাকহ আচরি।

ভাগবত-ৰাণী ধারণ করে 'শ্রীকৃফবিজয়' কাব্য চৈতক্ত ভাবসাধনার পীঠভূমি প্রস্তুত করেছে। ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীচৈতক্ত সম্প্রদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন— "সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগৰতে হয় প্রেমক্রপ ভাগবত চারিবেদে কয়।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাগবতের সঙ্গে যোগস্ত্ররচনা করল মালাধর বস্থার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য। শ্রীটেডক্সদেবের রাধাকৃষ্ণ লীলারসের আস্বাদন ভাগবত কাহিনীকে নৃতন মহিমা দান করেছে। চৈতক্সোত্তর ভাগবতে বাংলার মানস-সম্ভব দান ও নৌকালীলার কাহিনী সাদরে গৃহীত হয়েছে। চৈতক্স-সমকালীন কবি ভাগৰতাচার্য পণ করেছিলেন, 'মহাভাগবতে না কহিব অন্ত কথা'। কিন্তু কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' লিখলেন—

এসব রসের কথা নাহি ভাগবতে বিস্তারি কহিব কিছু·····

কবিশেথর তাঁর 'গোপালবিজয়' কাব্যে লিখেছেন— আর একখানি দোষ না লবে আফার পুরাণের অভিরেক লিখিৰ আপার। অবিচারে আমারে না দিহ দোষভারে স্থানে কৃহিয়া দিল নন্দের কুমারে।

বাংলার অপনচারিণী কয়না সংস্কৃত ভাগবতের ভিতর বন্দী হয়ে থাকতে পারে নি—প্রাণের ঠাকুর নন্দকুমারের প্রেরণা ও আপনার কয়না-মহিমা ছারা ভাগবতকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। মানব রসের সাধক বাঙালী আর্থকয়নাশ্রয়ী ছালোকবাসী দেবদেবীবৃন্দকে ঐর্থময় করে দ্রে সরিয়ে রাথতে পারে নি। তাঁদের একাস্ত পরিজন করে, কেবল ইহলোকে নয়, বাঙালী অগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছে, গৃহগত অম্বভূতিকে বিশুদ্ধ করে দেবমহিমাকে আস্বাদ করেছে। সংস্কৃত ভাগবতের প্রেরণায় কবিকয়না যেথানে নবভাগবত স্পৃতি করেছে, দেথানে সেই প্রেরণা সার্থক হয়েছে।

আদিকবি বাল্মীকির রামারণ-কাহিনী আশ্রম করে যুগে যুগে রাম-কথা রচিত হয়েছে, এবং যুগ ও কবিকল্পনা অন্থায়ী কাহিনী ও রামস্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগের ভক্তিবাদ ও দর্শন যোগবাদিষ্ঠরামায়ণ, অভুতরামায়ণ, অধ্যায়রামায়ণ, জৈমিনিরামায়ণ, বিভিন্ন পুরাণ ও দেবীভাগবতে রামচরিত্র ও কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। বাংলার রামায়ণ-কাব্য কেবল বাল্মীকি-রামায়ণ নয়, বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত রামায়ণ ও পুরাণ থেকে ভাবসাম্য অনুসারে প্রেরণা ও উপাদান গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন যুগে বাঙালী কবি সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত থেকে কি ভাবে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করেছে, তার যথায়থ আলোচনা এই স্বল্ল পরিসরে সম্ভবনয়। মোটামুটি একটি সাধারণ পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

ক্তুত্তিবাদের শ্রীরামপাঁচালী বাংলা দেশের আদি রামারণ-কাব্য। হন্মান কর্তৃক বিশল্যকরণী আনমন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

> নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে। বিস্তারিয়া লিখিত অভুতরামায়ণে । এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার। কে স্থানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥

লবকুশ কর্তৃক নিহত রামের তিন ভ্রাতা বাল্মীকি কর্তৃক পুনর্জীবিত হন। বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত এই কাহিনী প্রসঙ্গে ক্বতিবাস বলেছেন—

> এসব গাই**ল গীত জৈ**মিনিভারতে। সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।

"বাল্মীকির মতে" রচনা করা মধ্য যুগের কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বাল্মীকির রামারণ-কাব্য বাল্মীকির যুগকে ধারণ করে আছে। নরোত্তম, বীর্যবান, ক্ষত্রিয়নন্দন রামচন্দ্রকে আশ্রেয় করে ক্ষত্রিয়, প্রান্ধণ, শৃদ্র, বৈশ্রু চতুর্বর্ণের বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র-বৈচিত্র্য্য, জীবনাদর্শ, দেব-রক্ষ-নর-বানরের কীর্তিকথা, দে যুগের অরণ্য ও নগরী, প্রশন্ত পটভূমিকার উদার ব্যাপ্তি ও মহাকাব্যিক মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভিক্রতা ও উপলব্ধি পণ্ডিত কৃত্তিবাদের ছিল না। রামারণ-কাব্যে পরিবার-জীবন-বিপর্যরের যে করণ ইতিহাস আছে, কার্মণ্যের দেই নির্থর কবি-কল্পনার উৎস। গৃহধর্ম, চরিত্রধর্ম, কৃত্তিবাদের যুগের গ্রামীণ জীবন, নরনারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি ও ভাবধারা কৃত্তিবাদের রচনায় রামায়ণের আধারে আত্মপ্রকাশ করেছে। কৃত্তিবাদের যুগের ভক্তিবাদ, শাক্ত ও বৈষ্ণব চেতনা অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অভ্নত রামারণ প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন কাহিনী সংগ্রহ করেছে। কৃত্তিবাদের কাব্যে রত্মাকর দম্যু নামধর্মের মাহাত্ম্যে বাল্মীকি ম্নিতে পরিণত হয়েছিল। এই কাহিনী অধ্যাত্ম রামারণে আছে।

পরবর্তীকালের বাংলা রামায়ণ কথা বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অন্তান্ত সংস্কৃত রামায়ণ কাহিনী অধিকতর অনুসরণ করেছে। নিত্যানন্দ আচার্য অভুত রামায়ণ অনুসারে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন; সেজন্ত তাঁর নাম অভুতাচার্য হয়।

কৈলাসবস্থর রামারণ কাব্য অভুতরামারণের মূলগত অস্থাদ। বৈজ রামশঙ্কর দত্তের রামারণ কৃতিবাস ও অভুতাচার্যের কাব্যের সমন্বরে রচিত। দ্বিজ ভবানীনাথ ও দ্বিজ শ্রীলক্ষণ অধ্যাত্মরামারণ অহসরণ করেছিলেন। শ্রীলক্ষণের ভণিতার দেখা যার, তিনি যোগবাশিষ্ঠ থেকেও কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের রামায়ণ কাব্য গতিশীল জীবনবোধের সঙ্গে ছল। স্জনশীল কল্পনা লোকজীবন ও সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সার্থকভাবে উপমা, অলঙ্কার ও বিভিন্ন উক্তি গ্রহণ করেছে। কবিদের সহজ জীবনাহভূতি সংস্কৃত রামায়ণ-কথাকে বাঙালীর জীবনকথার পরিণত করেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত কোন স্ক্রনশীল প্রেরণা ও সহজ্ব অন্তুতির অভাবে কবিক্রনার

শক্তি অবসন্ন হরে আসে; খণ্ড কাব্য রচনা এবং মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা সংস্কৃত আকর গ্রন্থের মূলামুগ অমুবাদের প্রতি আগ্রহ অধিকতর হয়। কোন সার্থক প্রোরণার ফলে আকর গ্রন্থের প্রতি এই প্রীতির আবির্ভাব হয় নি; পুরাতনের চর্বিতচর্বণ করার জন্ম সংস্কৃত কাব্যসমূহের মূলামুসরণ করা হয়।

উনিশ শতকে, রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম-রসায়ন' এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত শব্দাদির আতিশয় মাঝে মাঝে শ্রুতিকটু হয়েছে। বাল্লীকির সংস্কৃত রামায়ণ ও তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ অনুসরণ করলেও পদীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'রামরসায়ন' অনেকাংশে ভাগবতের প্রতিচ্ছারার মত। কবি বৈশ্বব ছিলেন, রামায়ণের করুণ কাহিনীগুলি তিনি বর্জন করেছিলেন। বাঙালী কবির বৈশ্বব চেতনায় রাম-কথা ও রুশ্ব-কথা এক হয়ে দেখা দিয়েছে।

পালরাজমহিষী চিত্রমতিকাদেবীর কাছে মহাভারত পাঠ করে বান্ধণ বটেশ্বর স্থামী ভূমি-দক্ষিণা লাভ করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেলেও আর কোন বান্ধানের এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করার কথা জানা গেল না। রাজসভায় মহাভারত পাঠের ধ্বনি যথন আবার উথিত হোল তথন দেখা গেল, বিদেশী মুসলমান শ্রোতার অংশ গ্রহণ করেছেন; আর সে কথা বাংলা মহাভারতে যিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর পদবী দাস, নাম পরমেশ্বর এবং উপাধি কবীন্দ্র। মুসলমান শাসকের মনোরঞ্জনের জন্ম বান্ধণতর কবি বাংলা মহাভারত রচনায় ব্রতী হন। তাঁর নিজের ভাষায়—

> পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে থান মহামতি পুরাণ শুনস্ত নিত্য হরষিত মতি।

ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে তাঁর লস্কর পরাগল থাঁ চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী মুসলমান শাসকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু 'সংস্কৃত মহাভারত অতি গুরুতর' হওরায় তিনি আদেশ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে—

'এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।'

পরমেশ্বরের কাব্য অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। শাসকের অভিনাব অহুযায়ী

মহাভারতের গুরুভার বর্জন করে কেবলমাত্র কাহিনীর অন্থানরণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, ক্টনীতি, ধর্ম, অধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহৎ জীবনের যে মহৎ পরিচয় মহাভারত ধারণ করে আছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত, পাঁচালী কাব্য পাণ্ডববিজ্ঞয়-পঞ্চালিকা'য় ভারতের সেই পরিচয় নেই।

পরাগল-পুত্র ছুটিখানের কৌতৃহল পরিতৃপ্তির জন্ম জৈমিনিসংহিতার অর্থমেধপর্বকাহিনী বাংলার অন্থবাদ করেন ঐকর নন্দী। এর পর বহু কবি ক্ষনও একটি পর্বের, ক্ষনও বা সমগ্র মহাভারতের বাংলা অন্থবাদ করেন।
ভিণিতা লক্ষ্য করলে দেখা যার, কেউ বলেছেন 'সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্বজন';
অন্ত কেউ বা উল্লেখ করেছেন—

সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃতে বন্ধ মূর্থ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।

সপ্তদশ শতাকীর কবি কাশীরাম দাদের চেতনার মহাভারতের কথা 'অমৃতসমান' হরে দেখা দিল। "মূর্থ ব্ঝাইবার" জন্ম নর, পরম শ্রুদার, স্ফাতির ফল খাদের আছে দেই পুণ্যবানদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কাব্য নিবেদন করলেন। তাঁর কাব্য মহাভারতের আক্ষরিক অন্থবাদ নর; মহাভারতের অমৃতরূপ বাংলার ভাববৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তাঁর কাব্যে আত্ম-প্রকাশ করেছে।

স্বৰ্গীয় দীনেশচন্দ্ৰ সেন বাংলা মন্ত্ৰকাব্যের দেবদেবীর সন্থরে লিখেছেন,
"… ইংগার বান্ধালীর ঘরের দেবতা। ইংগাদের শাস্ত্র বন্ধভাষাতেই লিখিত;
বন্ধীয় গৃহস্থ বধ্গণই ইংগাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত।" মন্ত্ৰকাব্যের আদিরূপ
ঘরের শাস্ত্রকথা। আদিরূপ ঘরের শাস্ত্রকথার সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব কতটুকু
ছিল তা আজ জানা যায় না; কিন্তু শাস্ত্র যেদিন কাব্যে পরিণত হয়েছিল,
সেদিন সংস্কৃত পুরাণ মন্ত্রকাব্যে নৃত্র তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়।

সংস্কৃত পুরাণের দেবতার রূপ-কল্পনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পরিবেশের প্রভাবে পৌরাণিক চরিত্র যুগে যুগে বিচিত্র ভাব আত্মন্থ করে এবং নৃতন ব্যঞ্জনা লাভ করে। পৌরাণিক চরিত্রে উদার ব্যাপ্তি ও সার্বভৌম সক্ষেত্র নিহিত আছে। সমন্বরের বিশেষ ধর্ম নিয়েই পৌরাণিক দেবদেবীর স্ষ্টি হয়। বৌদ্ধর্মের প্রভাবে হিন্দ্ধর্মের অবক্ষর মৃগে, ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্ত বৈদিক হিন্দ্ধর্ম নিজের মতকে উদার ও গণ্ডীকে প্রসারিত করে। হিন্দ্ধর্ম লোকিক ধর্মমতকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে বৈদিক দেবগোণ্ঠী পৌরাণিকরূপে রূপায়িত হয়; নৃতন দেবদেবীর অবতারণা করা হয়।

ৰভ্যুগ পরে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় অন্থর্রপ ভাবাবহ স্থাষ্ট হয়েছিল। বিধর্মী বিদেশীর আক্রমণে হিন্দুধর্ম বিপন্ন হয় এবং হিন্দুধর্ম সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতার সংমিশ্রণের ফলে ন্তন দেবদেবীর আবিভাব হয়। লৌকিক ভাষা নবাগত দেবদেবীর মহিমা-গানে মুথর হয়ে ওঠে।

নবাগত দেবদেবীর্ন্দের পরিচয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আর্যদেবতয়ে তাঁদের কোন স্প্রতিষ্ঠিত আসন নেই। ভক্ততয়ও দেবতয়কে অধিকার এবং কৌলীয় অর্জন করার জয় পোরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে তাঁরা কৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন; কিন্তু আরুতি এবং প্রকৃতি তাঁদের সম্পূর্ণ পৃথক। সরীস্পর্পে দেবতা মনসা মহাভারতের জরৎকারুর সঙ্গে অভিয় হয়ে গেলেও এবং শিবকস্থার পরিচয় গ্রহণ করলেও, হীন স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, মূহুর্তে তাঁর দেবনির্মোক ত্যাগ করেন। চণ্ডী বিশ্বজননী ছুর্গার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলেও সপত্নীকয়্যা মনসার প্রতি তাঁর অত্যাচার অবর্ণনীয়। ক্রমকদেবতা শিব দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও স্থান-কাল-মাহাত্ম্যে তাঁর আদিম প্রকৃতি অপ্রকাশিত থাকে না।

পুরাণের বৈচিত্ত্য ও বিশালতা বাংলা মঙ্গলকাব্যে নেই। কিন্তু পুরাণের গঠনভঙ্গীকে বাংলা পুরাণ নিজের মত করে অমুসরণ করেছে। পুরাণের সাধারণতঃ পাঁচটি লক্ষণ থাকে:—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, (প্রাণের পরে) নৃতন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিদের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশাবলী।

মঙ্গলকাব্য যে আঞ্চিকে গড়ে উঠেছে, সাধারণভাবে তার পরিচয়—বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবথণ্ড ও নরথণ্ড।

দেবমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্ম বিশেষভাবেই এই আদিকের সৃষ্টি হয়। প্রথম আংশে বন্দনা। আশীঃ, নমজ্রিয়া বা বস্তু নির্দেশ ছারা সংস্কৃত কাব্যের স্থচনা হয়। সেই ঐতিহ্য অমুসরণ করে মন্দলকাব্যের প্রারম্ভিক স্লোকাবলীতে

দেব বন্দনা করা হয়। মহাভারতের সেই বিখ্যাত শ্লোক মঙ্গলকাব্যের শিরোভ্যা, যে শ্লোকে নরনারায়ণ, নরোত্তম এবং সরস্বতীকে প্রণতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বন্দনা সম্প্রদায় বিশেষের দেবদেবী বন্দনা মাত্র নয়—কবি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারকরূপে হিন্দু মুস্লমান নির্বিশেষে সকল শ্লেণীর উপাস্থাদের জ্বয়োচ্চারণ করেছেন।

পুরাণের অনুসরণে মঙ্গলকাব্যে স্ষ্টি-কাহিনী আছে, কিন্তু সেই কাহিনী লৌকিক ঐতিহ্য থেকে আহরণ করা হয়েছে। এই স্টি-কাহিনী নিয়েই মনসা, চণ্ডী ও ধর্মসঙ্গলের আরম্ভ।

আত্মপরিচয় অংশে দেব অথবা দেবীর অপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করে কাব্যের অপৌক্ষয়ে অরূপ প্রতিষ্ঠা করার আকাজ্ফা লক্ষ্য করা যায়।

শিবকাহিনী এবং লোকিক দেবতার সংগ্র পোরাণিক দেবতার সংগ্র দেবধণ্ডে বর্ণনা করা হয়।

নরথণ্ডে শাপভ্রষ্ট দেবদেবী নরলোকে জন্মগ্রহণ করে দেবতার পূজা প্রচার করেন।

মঙ্গলকাব্য মানবজীবন-রদপৃষ্ঠ কাব্য। পৌরাণিক দেবকাহিনীতে পৌরাণিক আদর্শ সার্থকতা লাভ করে নি। দেবাদিদেব মহেশ্বর ও জগজ্জননী গৌরীর আধ্যান বর্ণনার সময়েও কবি চাষাজীবনের আনন্দ বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক চেতনা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কাব্যকে অক্তরূপে সার্থক করেছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ্ শতকে বাংলার জীবনে বিভিন্ন ধর্মবিশাসের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বিধি ও অমুশাসনের প্রতিষ্ঠা ছিল। চঞ্জীমন্সলে প্রীমন্তের এবং মনসামন্সলে লন্দ্মীন্দরের বিছার্জন প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যার, উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ ও শ্বতির সঙ্গে অপরিচর ছিল না। শিক্ষিত দরদী কবি যেদিন মঙ্গলকাব্য রচনায় ত্রতী হয়েছেন, সেদিন পৌরাণিক চেতনা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মঙ্গলকাব্যের শ্বরূপ পরিবর্তিত করেছে। সে-যুগের জীবনে পৌরাণিক সংস্কার ও আচারের প্রভাব ছিল। জীবনের কথা প্রসঙ্গে দরদী কবি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পৌরাণিক চেতনা-নিয়মিত জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চেতনার আলোকে মৃকুন্দরামের চণ্ডীমন্সল, নারায়ণ দেব ও বিজরগুপ্তার মনসামন্সল, ধনরামের ধর্মকল উজ্জ্বল হরে আছে। তাঁদের সংস্কৃত-জ্ঞান মঙ্গলকাব্যের ভাষাকে অলক্বত, মার্জিত ও পরিচ্ছর করেছে।

কেবলমাত্র সংস্কৃত বৈদক্ষ্য ও পৌরাণিক জ্ঞান মঙ্গলকাৰাকে সার্থক করতে পারে নি। সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ভারতচন্দ্রের কাব্যকে রাজকণ্ঠের মণিমালা'র উজ্জ্ঞল্য দান করেছে, কিন্তু কাব্য জীবনের বেগে ও আবেগে উত্তপ্ত নর। পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করে ছর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, স্থমঙ্গল রচনা এবং মার্কগ্রেয়াদি পুরাণের অনুবাদ হয়। দেবমহিমাবর্ণনক্রমে বিল্হণের চৌরপঞ্চালিকা অবলঘনে কল্প, ছিল্ল শ্রীধর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বিভাস্থনের আধ্যান এই প্রসঙ্গে নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাবপ্রেরণা ও প্রাণম্পর্শের অভাবে এই সব রচনা সাহিত্যগুণসমূক নয়, যথার্থ মঙ্গলকাব্য এদের বলা যার না।

অথচ কোন কোন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবারন কাব্যে শিবগৌরী আথানে বর্ণনার সময়ে সাধারণ জীবনের অহুভৃতি যথন প্রকাশিত হয়েছে, তথন কাহিনী রসরপ লাভ করেছে। পৌরাণিক চরিত্রের উদার ব্যাপ্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্থক কবির ভাবকল্পনা ঘারা পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী যথন নৃতন ব্যঞ্জনা লাভ করে, তথন কবির রচনার পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী আধাররপে সার্থকতা লাভ করে। এ কথা কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে নয়, সকল মুগের কাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পরম যোগীশ্বর মহাদেব 'যোগিকুলধ্যেরযোগী'রপে সর্বত্র বন্দনা লাভ করেন। কিন্তু মহাকবির তুলিকা যথন তাঁর 'কিঞ্জিৎপরিল্প্রবৈধর্যের' চিত্র অঙ্কন করে, তথন মহাদেব চরিত্র নৃতন ভাবগরিমা ঘারা মণ্ডিত হয়। মুগে যুগে সংস্কৃত কাব্য এবং কবিতিকার ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে কবিকল্পনা অহ্যায়ী দেব ও দেবী চরিত্র নৃতন ভাবসংকেত লাভ করেছে। মন্দ কবির রচনা কথনও যে রসাভাসের স্পষ্ট করেনি তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ রপস্কলনের যে পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার ঘারাই মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র সার্থকতা লাভ করেছে।

চৈতক্তদেবের আবির্ভাবের পর বাঙালী কবি জীবনের পটভূমিকার পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার মহিমা কেবল নর, মাহুষের ভিতর দৈবী মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মননচিম্ভা ও সাধনার পূর্ণতার ঘারা মানবজীবনের অনস্ত সম্ভাবনা লাভের কথা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সংহিতার,

মহাভারতে ও ভাগবতে বহুবার প্রকাশিত হরেছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও একথা বলা হয়েছে, ব্রহ্মস্ট ব্রাহ্মণময় জগতে তপস্থার দারা শুদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, আর দিজ চিন্তা ও কর্মের গ্রানির দারা শূদ্রত প্রাপ্ত হন। বাংলাদেশে এই সত্য অন্ততঃ চিরকাল অপ্রকাশ ছিল না। রঘুনন্দনের শ্বতি-তত্ত্ব ঘোষণা করা হয়, 'হু:শীলোহপি ছিজ: কার্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়:।' মাকুষের সাধনায় ও প্রার্থনায় অপিহিতমুখ সত্যের উপরের হিরণায় পাত্রের আবরণ অপসারিত হয়, অন্ধ আচারে আচ্ছন্ন বাংলা দেশে উচ্চারিত হয়, 'চণ্ডালোহপি দিজশ্রেষ্ঠ: হরিভক্তিপরায়ণ:।' আদিজচণ্ডালে প্রেম বিভরণ करत देवज्ञादमय मधायूरणत वांश्नादम्य नृजन करत श्रवात कतत्नन,--माश्रव মান্থৰে কোন ভেদ নেই, মান্থৰের শ্রেষ্ঠত মান্থৰের কৃতির ঘারা হির হয়, এবং সে ক্বতি মান্তুষের আন্তরসাধনার উপর নির্ভর করে। ধন নয়, জন নয়, পাণ্ডিত্য নম্ব, অহৈতৃকী ভক্তির দ্বারা তুর্গতের পরিত্রাণ হয়, সংশয়-ক্ষুক চিত্ত শান্তি লাভ করে। এ সত্য কেবল জ্ঞানে নয়, প্রেমাদর্শের মাধ্যমে মহাপ্রভুর জীবনাচরণে মূর্ত হয়। জীবনের বহিরঙ্গে নামসংকীর্তনদারা তুর্গতোদ্ধার, অ**ন্তরক ভক্তগণের সঙ্গে** রাধাকৃঞ্লীলারসাস্বাদন এক নৃতন চেতনার স্বষ্টি করে। সমসাময়িক কালে সমসাময়িক মামুষের ভিতর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে বৈষ্ণবগণ ভাগবতকে আদর্শ করে প্রমাণ করেন, শ্রীচৈতন্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার; তিনি রাধাভাবহ্যতিস্থবলিতমূর্তি। ক্বফের সকল লীলার ভিতর নরলীলা गर्दिश्विम थवः नत्रवभू छात्र श्रव्या । नवधीभ, नीमाव्य थवः वृत्तावनरक रक्त करत ষে বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজে কেবল বাংলায় নয় সর্ব ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতে, এই বিশ্বাস ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্ত সাহিত্য, অলহার ও দর্শন রচনা করা হয়। বৈষ্ণব প্রেরণা দ্বারা স্বষ্ট বাংলা শাস্ত্র-সাহিত্য এই সকল সংস্কৃত রচনা দারা প্রভাবিত হয়।

বাংলার লেখা চৈতক্সজীবনীতে এই প্রভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায়। কবি কর্ণপূর ও মুরারিগুপ্ত সংস্কৃতে চৈতক্সজীবনী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত রীতি অফুসরণ করার তাঁদের রচনার শ্রীচৈতক্সের ঈশ্বরত স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছিল। সংস্কৃত জীবনীর মত চৈতক্সজীবনের অলোকিকত্বের পরিচর বাংলার লেখা চৈতক্স-জীবনীসমূহেও আছে, কিন্তু তাঁর মানবর্মণও এই সকল

প্রান্থে অমুপস্থিত নয়। দিব্য প্রেরণামর জীবন অন্ধন করার জন্ম বৃন্দাবনদাস ভাগবতের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম প্রথমে চৈতন্তমঙ্গল ছিল, কিন্তু ভাগবতের অমুসরণে রচিত হওয়ায় গ্রন্থের নৃতন নামকরণ হয় চৈতন্ত্রভাগবতে, ভাগবত ও অন্থান্ম পুরাণ থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে।

চৈতক্তদেবের নবদীপলীলা ও বাহরক জীবনের আচার আচরণের মহিমা বৃন্দাবন দাসকে উদ্বৃদ্ধ করে, আর শ্রীচৈতক্তের অন্তরঙ্গ জীবনের মহিমা রুঞ্চাস কবিরাজকে ভক্তিবিহ্বল তত্ত্বসঙ্গুল রচনায় অন্তপ্রাণিত করে। তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জক্ত ক্ষদাস সংস্কৃত শাস্ত্র এবং কাব্যের বহু অংশ উদ্ধৃত করেন। তাঁর কাব্যের একতৃতীয়াংশ সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, আবার সংস্কৃত শ্লোকের অর্ধেক ভাগবত থেকে সংগৃহ।ত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রে রুঞ্চদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিচার বিতর্কের রীতি ও ভাষার এবং মাঝে মাঝে কাব্যগুণমণ্ডিত সংস্কৃত ও বাংলা পদে তাঁর পরিচয় আছে। বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ প্রচারের ফলে বাংলা সাহিত্যের যেমন উন্নতি হয়, সংস্কৃত এবং বাংলার সংযোগও তেমন অ্লৃচ হয়। চৈতক্তচিরতামৃতে সংস্কৃত শ্লোকের প্রাচুর্থের জন্ম রুঞ্চদাস কবিরাজ সচেতন ছিলেন, তবু তিনি পাঠকদের কাছে দাবী করেছেন,—

ভাগবত শ্লোকমর টীকা তার সংস্কৃত হয়

তবু কৈছে বুঝে ত্রিভ্বন
ইহাঁ শ্লোক ছই চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি

কেন না বুঝিবে সর্বজন।

দৃঢ় প্রত্যবের সক্ষে সংস্কৃত শ্লোকের 'ভাষা ব্যাখ্যা' দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার বাংলা ভাষা প্রথম নিয়োজিত হয়। নৃতন পরীক্ষার কৃষ্ণদাস ক্বিরাজের সক্লতার পরিমাণ কম নয়।

বৈষ্ণব সাধনায়, সন্ধীতের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতার বন্দনা সাহিত্যে নৃতন সম্ভাবনার স্চনা করে। সপ্তদেশ শতানীর শেষভাগ থেকে বৈষ্ণব কবিতা, মহাজন পদাবলী নামে পরিচিত হয়। গানের ত্ই ছত্র হিসাবে পদের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় 'গীতগোবিন্দে'। রাধাক্ষ্ণ-লীলাবিষয়ক 'পদ' সংস্কৃতে য়চনা করেন কবি জয়দেব, আর ব্রজব্লিতে করেন মিথিলার কবি বি্ছাপতি। বাঙালী বৈষ্ণব গীতিকবিদের পদাবলী এঁদের রচনা ঘারা প্রভাবিত। প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার মত বিভাপতি স্বল্পরিসর পদে রাধাকৃষ্ণলীলা রচনা করেন। কিন্তু, তাঁর কাব্যের স্থরধর্ম এবং কাব্যের আধারের শিল্পকর্ম দেখে মনে হয়, তিনি জয়দেবের যথার্থ উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকার গ্রহণ করেও বিভাপতি অভিসার ও বিরহের পদে, ভাবের দিকে, জয়দেবকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কালিদাদ ও জয়দেবের বিরহ পদের কাব্যস্থ্যমা অনবভা। কিন্তু বিভাপতির বিরহ ও অভিসারের পদে প্রাণের যে উত্তাপ ও গতিবেগ আছে, কালিদাস ও জয়দেবের গদে সেই বেগ ও তাপ অয়্ভব করা যায় না। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে ঐ বেগ ও তাপ অয়্ভব করা যায়।

চৈতক্সদেবের প্রেমাদর্শের প্রেরণায় বৈষ্ণব পদাবলী নৃতন গতিবেগ লাভ করে। গৌরকান্তি শুটিচতত্তের রুফার্তি ও পদাবলীর রাধার রুফার্তি অভিন্ন হয়ে দেখা দেয়। চৈতক্সপরবর্তী যুগের পদাবলী বৃন্ধাবনের গোস্বামীদের ধ্যান ও ধারণার দ্বারা শোভিত হয়ে তান্ত্বিক ও আলঙ্কারিক সংহতি লাভ করে। রূপের রচনা ভক্তিরসামৃতিসির্ক্ক ও উজ্জ্বলনীলমণি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র আশ্রেষ করে বৈষ্ণব রুসস্বরূপকে নৃতন করে প্রকাশ করেছে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বিশেষভাবে উজ্জ্বলনীলমণির রুসাদর্শকে গ্রহণ করেছে।

জন্মদেব ও বিভাপতির কাব্যের মণ্ডনরীতি ও শিল্পচাতুর্য বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ ছিল। চৈতক্ত-পরবর্তীযুগে বৈষ্ণবপদ রচনায় বিশেষভাবে ব্রজর্বার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ব্রজর্বাতে লোকিক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দও যথেষ্ট আছে। চৈতক্তদেবের ভাবপ্রেরণার ফলে লোকিক ভাব ভাষা ভঙ্গী ও সংস্কৃত ভাবভাষা ভঙ্গীর স্থষ্ট সমন্বয় হয়। চৈতক্তদেব লোকজীবন কেবল নয়, লোক-সংস্কার ও লোকবিশ্বাসকেও মর্যাদা দান করেছিলেন। নৌকালীলা দানলীলার অভিনয় ও লোকিক প্রেমগীতের ঘারা রুষ্ণবিরহকাতর চৈতক্ত রুষ্ণলীলারস আশ্বাদন করতেন। শীলাভট্টারিকার লেখা 'য় কৌমারহর' ইত্যাদি শ্লোক মহাপ্রভুকে ভাববিহ্লল করে তুল্ত। ক্রমশঃ প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার স্বল্লায়তন আধার লোকিক ভাব, ভঙ্গী ও বাক্পরিমিত রূপ বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রভাবিত করে। কেবল শ্রীচৈতক্তের রুষ্ণবিরহও নয়

সংষ্কৃত প্রকীর্ণ কবিভাবলীর বিরহিণীদের বিরহভাবনা ছারা রাধার বিরহবেদনা ভাবিত হয়। কেবল বৈফবদাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের অক্সাক্ত বারমাস্তায়ও কালিদাদের 'ঋতুসংহারে'র প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। চৈডক্তদেবের আবির্ভাবের ফলে, লৌকিক ভাষাভঙ্গীর সরসতা ও তীক্ষতা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবগান্তীর্য ও রূপ-দৌন্দর্য আশ্রের করে বাংলা সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়। চৈতক্রোত্তর যোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের এশ্বর্যকে ধারণ ও বহন করার শক্তি অর্জন করে। ব্যর্থ অন্তকরণ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণসার গ্রহণ করে বাংলার মানস রসায়নে রসায়িত নব রূপ ও ভাবযুক্ত বাংলাসাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। চৈতত্তেরও বাংলাদেশে সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্ৰন্থাদির বন্ধান্তবাদ হয়েছিল; যথা রূপগোস্বামীর ললিতমাধ্য নাটকের স্বরূপগোস্বামী কর্তৃক 'প্রেমকদম্ব' নামক কাব্যরূপে অমুবাদ, উজ্জ্লনীলমণির জগরাথ দাস-কত অমুবাদ উজ্জ্লরস ইত্যাদি। দেযুগে বাংলা ভাষায় স্ঠেষ্ট করার প্রেরণা অন্নভব করলেও বাঙালী শিল্পীর স্বতঃফূর্ত সৃষ্টি প্রেরণার পথে অনেক বাধা ছিল। ঐতিছের প্রতি গভীর শ্রদার জন্ত এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, জীবনে যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মধুর, তার আধার সংস্কৃত। বিশেষতঃ সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতে রচনা করে বাঙালী শিল্পীর বৃহত্তর বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করার সম্ভাবনা ছিল। চৈতন্তদেব লৌকিক ভাব ও ভাষাকে মর্যাদা দান করেছিলেন: কলে বাঙালী তার নবলব জীবনবোধকে সংস্কৃত এবং ভাষায় একসঙ্গে প্রকাশ करता व्यवश्र, मिह्न-िरखत मः मत्र मन्पूर्ण रय मृत स्टम्हिन এक्शा तना যায় না। ষোড়শ শতাকীর রচনা গোপালবিজ্ঞরের ভূমিকায় কবিশেধর বলেছেন-

> কহে কবিশেশর করিয়া পুটাঞ্জলি, হাসিয়া না ফেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।

কোলীগ্রহীনতার জক্ত সঙ্কোচ থাকলেও বাংলা ভাষার স্বষ্টিপ্রেরণা অহভব করেছিলেন কবি; সেজন্ত ভাষার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে বলেছেন—

লৌকিক বলিয়া না করিহ উপহাসে লৌকিক মন্ত্রে সি সাপের বিষ নালে। ভাবপ্রেরণা যতদিন অক্কজিম ছিল, ততদিন 'লৌকিক মন্ত্র' সার্থক হয়েছিল; কিন্তু প্রেরণার অভাবে বৈশ্বব পদাবলী, অমুবাদ ও মললকাব্য গতাহগতিক লেখাতে পর্যবসিত হ্য়। বরং সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাউল গান ও শাক্তপদাবলী নৃতন ভাব চেতনার পরিচয় বহন করে। বাউলের গানের মনের মামুষ ভাব মাত্র সন্তা, বাউলের গান তান্ত্রিক সহজিয়া, বৈশ্বব সহজিয়া, স্ফী ধর্মমত এবং হিন্দু দর্শন দারা প্রভাবিত। বাউলের গান মরমী কবির রচনা; এই মরম ধর্ম subjectivism রূপে আধুনিক গীতিকবিতায় দেখা দিয়েছে।

বাঙালী কবি সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির পদে তান্ত্রিক পরিকল্পনাল্লগারী দেবীর ভয়য়রী ঘোরা মৃতির সঙ্গে দেবীর মাধুর্যময়ী মৃতিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জীবনয়য়ণায় বিক্ষ্ ভক্ত কবি তাঁর সংশয় দ্বত্ব প্রতীতির কথা কথনও হাসিতে অশ্রুতে, কথনও অভিমানে, দেবীর কাছে নিবেদন করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার সাধারণ ঘরে যে উমারা ছিলেন, তাঁদের বাল্যলীলা ও দাম্পত্য জীবনের ছবি হর-জায়া গিরিস্থতার লীলাধ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্বায়ভৃতি ও মানবজীবনরসকে কবি এক সঙ্গে আখাদ করেছেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে কবি, যাত্রা, তর্জা, টপ্পা ও আথড়াই গানের বিশেষ চর্চা হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা, শক্তিমহিমা বিশেষভাবে এই সকল গানের বিষয়বস্তু। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও দাশরথি রায়ের কোন কোন পদে এবং কবিওয়ালাদের কোন কোন গানে পৌরাণিক মহিমা বোধ ও ভক্তিরদের ফুরণ আছে। কিছু সাধারণ ভাবে ধর্ম-সম্পর্ক-বিরহিত মানবীর অন্নভৃতি এই সকল রচনার ভাব-উৎস।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় তুই ভিন্ন ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রভাকর-সম্পাদক রূপে গুপ্ত কবি সম্পাদনা, সাহিত্য সমালোচনা, প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার ও সমসামন্থিক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বোধ হয় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি স্লোকের এবং বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গাহ্মবাদ করেন। তাঁর অহ্মবাদসম্হের ভিতর 'হিতপ্রভাকর', 'প্রবোধপ্রভাকর', 'বোধেন্দ্বিকাশ' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শুপ্ত কবি গভীর জীবন-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না।
পিতাপুত্রের দীর্ঘ তত্ত্বালোচনা-বিষয়ক কবিতা এবং মহাকালীর শুব, বেদান্ত,
ন্থায় এবং তন্ত্রের আলোচনার শুরে সীমাবদ্ধ। তাঁর রচনা গভীর উপলব্ধির
কোন পরিচয় বহন করে না। কবির প্রকাশবাহনও সার্থক নয়। অমুপ্রাসযমক-কটকিত রচনাভন্থীতে কবিওয়ালাদের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়।

কিখরগুণ্ডের অক্সতম শিশ্য মদনমোহন তর্কালক্কার স্থবন্ধ্-রচিত গ্রহ্ণকার বাসবদত্তার কাহিনী আশ্রম করে বিহ্যাস্থলরী রীতিতে দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা করেন। তাঁর অপর গ্রন্থ রস-তর্বদিশী সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অক্তন্দ অস্থবাদ। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় উদ্ভট শ্লোকের 'আহ্যরস্থটিত শ্লোকসকল' তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

উনবিংশ শতকের দিতীয়ার্ধে রঙ্গলাল, মধুস্দন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নৃতন কাব্যধারার স্থচনা করেন। পদ্মিনী-উপাধ্যানের ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যানে' অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে তিনি 'রাজপুত্রেতিহাস' অবলম্বন পূর্বক তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। রঙ্গলাল সর্বপ্রথম প্রতীচ্য রীতি অম্থায়ী ঐতিহাসিক কাহিনী আশ্রম্ম করে দেশাম্মবোধক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু রঙ্গলালের পক্ষে 'পুরাণেতিহাসবর্ণিত' অলৌকিকতা পরিহার করা সব সময় সম্ভব হয়ন। কাঞ্চীকাবেরীকাব্যে দেবশক্তির অলৌকিকতা পরিহার করা সব সময় সম্ভব হয়ন। কাঞ্চীকাবেরীকাব্যে দেবশক্তির অলৌকিক আখ্যান প্রাধান্ত লাভ করেছে। রঙ্গলাল কুমারসভ্যবের কয়েকটি সর্গ এবং উদ্ভট শ্লোকের বঙ্গামুবাদ করেন। সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্ত তাঁর কাব্যে সংস্কৃত বাক্যাংশের অম্প্রবেশ ঘটেছে যেমন,—'মাগুণে শ্রুতিং দেহি' অথবা, 'সর্বথা পুত্রত্ব অর্হে ছহিতাস্থতকে"।

মধুস্দনের জীবনকাহিনী থেকে জানা যায়, কাব্য এবং নাটক রচনা করার পূর্বে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পুনরায় পাঠ করেছিলেন। কাব্যের বিষয়বস্ত সংগ্রহে এবং নামকরণে তিনি প্রাচ্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করলেও শিল্পান্ধিক প্রতীচ্য শিল্পভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদ্বধ কাব্যের নামকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের কুমারসম্ভব এবং শিশুপালবধ কাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুস্দন প্রথম কবি, যাঁর রচনায় প্রাচ্য এবং

প্রতীচ্য ভাবচেতনা সমীভূত হয়ে এক নৃতন চেতনার স্বাষ্টি করেছে; এ পরিচয়
পূর্বে এদেশে ছিল না। এই নৃতন চেতনার জাগরণে প্রাচ্য ভাবাদর্শ কিভাবে
সমীভূত হয়েছিল, মেঘনাদবধ কাব্য আলোচনা করলে তা প্রত্যক্ষ করা
যায়।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুস্দন রাম-রাবণের কাহিনী আধার রূপে নির্বাচন করেছিলেন। প্রাচীন চরিত্র ও কাহিনী এই কাব্যে নৃতন অর্থ, নৃতন সত্তা শাভ করেছে। আত্মকৃত কোন কর্মের ফলাফলের জন্ত অথবা দৈবকৃত কোন বাধা জীবনে উপস্থিত হোক না কেন, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করে আপন শক্তিকে উত্তত রাধার যে মহিমা, সেই মহিমা রাবণ চরিত্রে কেবল নয়, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রায় সকল চরিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধুস্থদন যুগবাসনার অমুবর্তন করে এই সত্য অমুভব করেছিলেন, এবং আরো অমুভব করেছিলেন যে এই মহৎ ভাবকে ধারণ করার শক্তি একমাত্র বাল্মীকির রামায়ণের রাবণ চরিত্রে নিহিত আছে। বাল্মীকির রামায়ণে লক্ষা দগ্ধ হওয়ার পর বন্ধনক্লিষ্ট হন্মান রাবণকে দেখে মোহিত হরে ভেবেছিল, "ও: কি রূপ, কি ধৈৰ্য, কি শক্তি, কি হ্যাতি, রাক্ষসরাজের সর্বাঙ্গে কি অলক্ষণ ৷ যদি এঁর ष्यधर्म প্রবল না হোত তবে ইনি ইন্দ্রদমেত স্করলোকের রক্ষক হতেন।" উনবিংশ শতাব্দীর কবিদৃষ্টি যুগান্তরের আলোকে নৃতন মূল্যবোধের সহায়তায় রাবণ চরিত্রের শাখত রূপ, ধৈর্য, শক্তি এবং ছ্যাতির বিকাশ নৃতন করে উপলব্ধি করেছে। এই মহৎ ভাবের রূপায়ণে, মধুস্থানের কবিভাষা বিশেষভাবে সংস্কৃত শিল্পভাগ্তার থেকে মণ্ডনক্রিয়ার উপকরণ সংগ্রহ করেছে। অপ্রচলিত সংস্কৃত শঙ্গ, উপমা অলম্বার তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন ভাবের ওজ্বিতা প্রকাশের জন্ম।

মেঘনাদবধ কাব্য অথবা মধুস্দনের সমগ্র সাহিত্যক্তির আলোচনা এই স্বস্নপরিসরে সম্ভব নর। কিন্তু মধুস্দনের সাহিত্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা বলা যার, প্রাচীন কাহিনীতে ও চরিত্রে যে সম্ভাবনা অফুট ছিল মহাকবির কল্পনা সেই সম্ভাবনাকে সার্থকভাবে ফুটতর করেছে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুস্থানকে অহুসরণ করলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোপ থেকে পুরাণ-কাহিনীকে তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। উনবিংশ শতকের বৃদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের ঘারা প্রণোদিত হয়ে তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর রপক ব্যাখ্যা করেছেন, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্বপ্রাহ্য রপ ও মহিমা প্রকাশ করেছেন। হেমচন্দ্রের ব্রবসংহার ও দশমহাবিত্যা কাব্যে পুরাণ কাহিনীর যথাযথ অমুসরণ নেই। তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্ম ব্রবসংহার কাব্যে পরলোকের বিবরণ, ব্রহ্ম ও শিবলোকের বর্ণনা সংযুক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদের ঘারা প্রভাবিত হয়ে হেমচন্দ্র দশমহাবিত্যার আখ্যানের রূপান্তর সাধন করেছেন। ব্রবসংহার কাব্যে পাতালপুরে দেবতাদের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনা ইত্যাদি তুই এক জারগা ছাড়া অহত্র চরিত্র অথবা কাহিনী কোন বিশেষ তাৎপর্যের ঘারা মণ্ডিত হয়ে রসব্যঞ্জনা লাভ করেনি।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস-এ কবি নবীনচন্দ্র সেন যুগধর্মের ব্যাখ্যাতা।
মহাভারঙীয় পটভূমিকায় শ্রীরুক্ষের জীবনের মধ্যে কবি পতিত ভারতবাসী
পতিত মানবজাতির জন্ম মহৎ জীবনাদর্শের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধান
তত্ত্বচিস্তার স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সার্থক কবিপ্রেরণাতে রূপাস্তরিত হয়নি।
কবির তত্ত্বচিস্তাও স্থানিদিষ্ট নয়। রৈবতক কাব্যে গীতার জ্ঞানযোগ কর্মযোগের
বিস্তার ও আর্য অনার্য মিলনের পরিকল্পনা প্রভাস কাব্যে হরিনাম ধ্বনিতে
পর্যবিদিত হয়েছে।

মধুস্দন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের অন্থসরণ না করে কবি বিহারীলালের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিক্রমণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল আধুনিক রোমাণ্টিক কবিতার প্রথম উদ্গাতা। প্রতীচ্য ভাবাদর্শের সঙ্গে ক্রমপরিচয়ের ফলে এদেশে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জ্বাগরণ হন্ন। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ চিরাগত ধর্মভাব থেকে মৃক্ত হয়ে যেখানে আত্মভাব সাধনার স্থচনা করেছে, সেখানে কবিমানসে রোমাণ্টিক ভাবকল্পনার উৎসার সম্ভব হয়েছে। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচয় ছিল না। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠকাব্য সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্যে কবির রোমাণ্টিক কল্পনার স্থপ্রচারণের অন্তত্তম ক্ষেত্র বাল্মীকি ও কালিদাসের কাল। কালিদাসের ত্যুম্ভ নেপথ্যবর্তিনীর গান শুনে ইইজনবিরহের কথা শ্ররণ করতে না পেরে অনির্দেশ্য বেদনাবোধে ব্যাকুল হয়েছেন। কবি বিহারীলাল প্রীতি-বিরহ, মৈত্রী-বিরহ ও সরস্বতী-বিরহে বিরহান্থিত হয়ে সারদামন্ত্রল

কাব্য রচনা করেন। কবির সারদা 'বিশ্বমোহিনী', 'বিশ্ববিকাশিনী' শক্তি, বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য ও মানবীর প্রেমমাধ্র্বর সমন্বিত রপ। মনোলীনা এই রহস্তমন্ত্রীর সন্ধানে কবি অতীত সারম্বত কর্মনার ম্বপ্রলোকে বিচরণ করেছেন। বৈদিক উষার যুগে, বাল্মীকির কালে ও কালিদাসের কালে কবি সরস্বতীর লীলান্ত্রিত আবির্ভাবের মূর্তি অন্ধিত করেছেন। 'সাধের আসন' কাব্যে কবি অন্থত্তব করেছেন, কবির আরাধ্যধন ও 'যোগীন্দ্রের ধ্যানধন' অভিন্ন। সর্বভূতে অবস্থিত কান্তিরূপিণী দেবী সারদা বিশ্বস্থির মূল শক্তি। চণ্ডীর বিখ্যাত স্নোক সহায়তার সারদা বন্দনা, সর্গস্যচনার সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি, প্রকৃতি বর্ণনার পদে কালিদাসের কাব্যের ভাবমাধ্র্য থেকে মনে হয়, কবিকল্পনার বিচরণক্ষেত্র বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাবজগৎ। সংস্কৃত-কাব্যের ভাবমাধ্র্য থাকা সন্থেও, বিহারীলালের ভাষা সার্থক নয়। কবি স্বপ্রলোকে বিচরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্র ভাষায় ও ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বপ্রের ক্ষড়িমা বিহারীলালের কাব্যরূপে অপরিচ্ছন্তার সৃষ্টি করেছে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের, কিন্তু বাংলা নাটক মাত্র এক শতকের পরিচর বহন করে। নাটক-সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ ঐতিহ্ন সত্ত্বেও পরারে সংস্কৃত নাটকের করেকটি অনুবাদ ছাড়া চর্যাযুগ থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলার নাটক রচনার কোন প্ররাস লক্ষ্য করা যার না। চৈতক্তদেবের ভাবাদর্শ ছারা উদ্বৃদ্ধ হয়ে চৈতক্ত-পরিকরগণ বাংলার নয়, সংস্কৃতে নাটক রচনা করেন। চৈতক্ত-প্রবিত্ত প্রেমাদর্শ যে ধর্মসচেতন ভাবাবহ স্বাষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবহে ইহলোকিক বন্তুগত জীবনের রূপার্যন্ত সম্ভব ছিল না। সেজক্ত বাংলার দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছিল; কিন্তু তা নাটক নয়; যাত্রা। বাংলা দেশের যাত্রা সংস্কৃত নাটকের বিবর্তিত রূপ না অতঃউদ্ভূত সে সম্বন্ধ নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে, সংস্কৃত নাট্যসংস্কার যে কিছু পরিমাণে যাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নাটকের মত যাত্রাও সাধারণতঃ মিলনানন্দমর পরিণামে সমাপ্ত হোত।

ইংরেজের নির্মিত রশ্বমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় এবং সেক্সপীয়ারের নাটকের পঠন-পাঠন শিক্ষিত বাঙালীকে নাটক অভিনয় ও নাটক রচনায় উৎসাহিত করে। লক্ষ্য করা যায়, নাটক রচনার প্রথম যুগে সক্ষম এবং অক্ষম উভয় শ্রেণীর লেখকের দৃষ্টি ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের আন্ধিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আরুট হয়েছে। অনেক সময় সংস্কৃত নাটকের আদর্শ পরিহার করার ইচ্ছা থাকলেও প্রথম যুগের নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যসংস্কার সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। সংস্কৃত নাট্যরীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যার যে সংস্কৃত নাটক কাহিনী-প্রধান, ঘটনানির্ভর নয়। নালীকে অবলম্বন করে সংস্কৃত নাটকের আরম্ভ। নালীতে জগতের সেই পরমাধারকে বলনা করা হয়, যিনি কল্যাণময় ও আনলময়। সংস্কৃত নাটকে যুদ্ধ মৃত্যু ইত্যাদি মর-জীবন-বেদনার চিত্র রচনা নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাটকে নাট্যকার জীবনের অ্থ-তৃংখ-বেদনানন্দময় পরিপূর্ণ স্বরূপের সন্ধানী নন। কেবলমাত্র জীবনের আনলময় মৃহুর্ভগুলির সংযোগ ও সামঞ্জন্ম বিধান তাঁর কবি-কল্পনার প্রধান প্রচেষ্টা। প্রথম যুগের নাট্যকারগণ তাঁদের রচনায় ইংরেজী নাটকের আন্ধিক গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির ধারা প্রভাবিত হয়েছেন।

১৮৫২ সালে রচিত মৌলিক নাটক 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকার লেথকরর সংস্কৃত এবং ইউরোপীর নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে সংস্কৃত নাট্যরীতি পরিহার করার কথা ঘোষণা করেন। "ভদ্রার্জুন" নাটকে নালী, প্রস্তাবনা এবং বিদ্যক-ভূমিকা বাদ গেলেও রচনা সংস্কৃত নাটকের মত কাহিনীপ্রধান। "কীর্তিবিলাস" নাটক লেথকের ভাষার 'মুখাভিনয়' নয়, 'করুণাভিনয়'। কিন্তু বাংলা ভাষার এই প্রথম ট্রাঙ্কেডি নালী ও স্ত্রধারের কথার মাধ্যমে আরম্ভ হয়ে সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অত্সরণ করেছে। রামনারারণ তর্করত্ব বাস্তব কাহিনী আশ্রয় করে 'কুলীনকুলসর্বস্থ' নাটক রচনা করেন; তাঁর রচনা সংস্কৃত প্রহদনের লক্ষণাক্রান্ত।

কেবলমাত্র প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য নাট্যকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা নাটককে সার্থকতার পথে উন্নীত করতে পারে নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যে সার্থকতার সম্ভাবনা তথনই হুচিত হ্যেছে, যথন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতি সমন্থিত হয়ে তৃতীয় এক নৃতন রীতিকে নাট্যসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছে। মধুহদন এই রীতির প্রবর্তক। সংস্কৃত আলকারিকের অফুশাসন অমাস্ত করলেও মধুহদনের নাটকে সংস্কৃত নাটকের কাব্যময় রূপ ও ভাষার গাজীর্যের উত্তরাধিকার অস্বীকৃত নয়।

সংস্কৃত অথবা ইউরোপীয় যে রীডিই অমুস্ত হোক না কেন, নাট্যকারগণের প্রভাক অভিজ্ঞতা ছিল যাত্রায়। বাংলার জলবায়ু যেরকম তাঁরা গ্রহণ করতেন, সেরকম তাঁদের রচনায় তাঁদের অগোচরে যাত্রার প্রভাব সক্রিয় হরেছে। মধুস্দন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই রীতির ব্যতিক্রম। এর প্রথম কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল?, দ্বিতীয় কারণ বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের জন্ত ধনীর প্রাসাদে নির্মিত রঙ্গালয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল তাঁদের নাটক। কিন্তু জনসাধারণ রচনার লক্ষ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রারীতি নাটকে অমুস্ত হয়। সঙ্গীতের আধিক্য, ধর্মভাব, অভিভাষণ ও কল্পনার আতিশয় প্রকাশ যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী অভিনয়ের বিশেষ কতগুলি অঙ্গ ছিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকে কেবল নর, সামাজিক নাটকেও সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাটকের প্রভাবের সঙ্গে যাত্রা-প্রভাবও সঞ্চারিত হরেছে। দীনবন্ধ মিত্রের নীলদর্পণে সাধারণ লোকের চরিত্রচিত্রণ সার্থক। কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকে সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অমুকরণে উচ্চশ্রেণীর কুত্রিম ভাব ও পণ্ডিতী সংলাপ, যাত্রার অনুসরণে পৌনঃপুনিক পতন ও মৃত্যু এবং স্থান-কাল বিশ্বত হয়ে মৃত ব্যক্তির সামনে আভিধানিক ভাষায় শোকজ্ঞাপক বক্তৃতা, সার্থক চরিত্র চিত্রণ সত্ত্বেও নাটকের সম্ভাবিত রুসপরিণামকে ব্যর্থ করেছে। মনোমোহন বস্তুর নাটক, যাত্রা এবং নাটক তুই ভাবেই অভিনীত হোত। সতী নাটকে বিচ্ছেদের পর মিলনান্ত অঙ্ক সংযুক্ত করে 'বিয়োগান্ত-প্রিয় মহাশর' ও 'পুনর্মিলনামুরাগী' মহাশরগণের উপর গ্রহণ ও বর্জনের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রন্থ করে বহু নাটক রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সঞ্চ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সহজ ভক্তিরস ও দেশাত্মবোধ তাঁর নাটকে উৎসারিত হমেছে। কিন্তু নাটকের সকল বিচিত্র ভাবই অবশেষে ধর্মভাবের পরিণতিতে সমাপ্তি লাভ করেছে। তাঁর অন্ততম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থ জনা;— বিরোগান্ত। নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হওরার পরেও, ক্রোড়ান্ধ ঘোজনা করে, মরলোকে নর, অমরলোকে মিলনদৃশ্য অন্তন করা হরেছে।

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত ও ফরাসী নাটকের বঙ্গামূবাদ করেছিলেন।

ইংরেজ আগমনের ফলে বাংলা নাটকের মত বাংলা গছ চর্চারও বিশেষ স্চনা হয়। প্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জক্ত পুত্তিকা প্রচার ও সামরিক পত্র সম্পাদনা করার সময়, শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ প্রথম অন্থভব করেছিলেন, হিন্দুধর্মের বিরোধিতার জক্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্তে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বাল্মীকি রামারণ, কাশীদাসের মহাভারত, ক্তিবাসের রামারণ, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, মৃগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি মৃদ্রিত হয়। মিশন সম্পাদিত দিগ্দর্শন ও সমাচারদর্শণ নামক মাসিক পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ শ্রপ্রকাশিত হয়।

্অক্সদিকে শাসকর্নের প্রচেষ্টায় হালহেড বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
ব্যাকরণে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়। নামপত্রে লেখা
ছিল, "বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিশিনামূপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদাকেজী।"
ফালহেডের ব্যাকরণ এবং এই সময়ে আইন অন্ত্রাদের দ্বারা সংস্কৃত ও বাংলা
ভাষার নিকট সম্পর্ক আবিদ্ধৃত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীও বাংলা ভাষার যথার্থ পরিচয় আবিষ্কার করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "The Bengali may be considered as more nearly allied to the Sanskrit than any of the other languages of India."

তরুণ সিভিলিয়নদের কথ্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 'কথোপকথন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-ভূমিকায় কেরী উল্লেখ করেছেন, ভাষা শিক্ষার জক্ত কথ্য রীতির সঙ্গে সঙ্গে "Higher Classical Works"-এর সঙ্গেও পরিচয় প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কেরীর নির্দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অন্দিত হয় এবং কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়।

বাংলা গভ রচনা করার সময়, সংস্কৃত গভ রীতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি কেরীর সহযোগী পণ্ডিতদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আরুষ্ট হয়। জীবন পরিচয়ের প্রকাশধর্মের পার্থক্য অনুসারে সংস্কৃত গভ-সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিভাগ কথা ও আথ্যায়িকা। কথার বিষয়বস্তু কাল্পনিক, আর উপলন্দার্থা আথ্যায়িকার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। বাণের রচনা কাদম্রী কথা, আর হর্ষচরিত আখ্যায়িকা। কোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত রামরাম বস্থর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং রাজীবচন্দ্র মুপোণাগাম্বের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রম্ রচনা হিসাবে অপরিণত; গ্রন্থ-পরিকল্পনা সংস্কৃত গভারীতি ঘারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীদের চিত্ত-বিনোদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাহিনী ও ইতিহাসের রস পরিবেশনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ের রচনাতেও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু লাভে কেরীর সহযোগিবৃন্দ বঞ্চিত হননি। বিভাপতির পুরুষপরীক্ষার হরপ্রসাদ রায় কৃত বঙ্গাহ্মবাদ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ অবলম্বনে গোলোকনাথ ও মৃত্যুঞ্জয় লিখিত হিতোপদেশ এ প্রদক্ষে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীচরণের তোতা-ইতিহাস-এর আদর্শ ফার্সী গ্রন্থ হলেও এতে সংস্কৃত শুক্ষপ্ততির প্রভাব আছে। সিংহাসনদ্বাতিংশিকা ইংরেজী সংজ্ঞা অমুযায়ী 'পপুলার টেল' শ্রেণীর গ্রন্থ; মৃত্যুঞ্জয় বিভালস্কার এই গ্রন্থের অমুবাদ করেন। কলেজ থেকে প্রকাশিত ইতিহাস-মালা, ইতিহাস-নামান্ধিত হলেও বত্রিশ-সিংহাসনের মত জনপ্রিয় গল্পগঞ্হ। রামরাম বস্নু রচিত লিপিমালাতে পত্রাকারে মৌলিক রচনায় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিভালকারের 'রাজাবলি' গ্রন্থের নাম রাজতরক ছিল। কেরীর নির্দেশে ভারতবর্ধের ইতিহাস রচনায় যথন তিনি ব্রতী হন, তথন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের চেতনায় সংস্কৃত গ্রন্থ 'রাজ-তরকিণীর' প্রভাব কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়েছিল। গ্রন্থের নামকরণে কেবল নয়, প্রাচীনকালের বিবরণেও, সংস্কৃত রচনারীতির মত অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি আছে।

বিভালস্কারের প্রবাধচন্দ্রিক। গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলস্কার, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র ও ইভিহাস থেকে নানা উপাধ্যান সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থে বিষয় অহুসারে তিনি কথ্য, সাধু ও সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করেছেন। বাংলা গভের যথার্থ শব্দবিভাস-রীতি মৃত্যুপ্তরের রচনার দেখা যার না। কিন্তু সংস্কৃত সন্ধি ও সমাদের ভার বাংলা গভ বহন করতে সক্ষম কিনা, এবং তার ঘারা ভাষার শিল্পশ্রী কতটুকু প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ ঘারা তার পরীক্ষা হয়েছে।

বাঙালী লেখকগণের মধ্যে রামমোহন রার সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি স্কুল্য উপস্থাপিত করার জন্ধ বাংলা গল্প রচনার ব্রতী হন। মিশনারী সম্প্রদার এবং গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদারের আক্রমণে তাঁকে শান্ত্রীয় বিচার বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। সেযুগে লোকিক ভাষায় শান্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহনের বেদান্ত প্রন্থের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিভালকার বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, "যেমন রূপালক্ষারবতী সাধ্বী স্ত্রী হৃদয়ার্থবাদ্ধা স্মচত্র পুরুষের দিগস্বরী অসতী-নারীর সন্দর্শনে পরাজ্ম্য হন, তেমনি সালক্ষারা শান্ত্রার্থবতী সাধুভাষায় হৃদয়ার্থবাদ্ধা সংপুরুষেরা নগ্রা উচ্ছুজ্ঞলা লোকিক ভাষা প্রবণ মাত্রেতেই পরাজ্ম্য হন"; এই প্রতিকৃল পরিবেশে রামমোহন রায় বিভিন্ন উপনিষদের অন্থবাদ ও শান্ত্রীয় বিচার সরল প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় করেছিলেন। বাংলা অন্থবাদে ও শান্ত্রীয় বিচার বিতর্কে রামমোহন কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বৈয়াকরণ রীতি অনুসরণ করেছিলেন। স্ত্রকারগণ অর্ধমাত্রা লাঘ্ব করতে পারলেও পুত্রোৎসবের আনন্দ অনুভব করতেন। রামমোহনের রচনারীতি সংহত সরল ও যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু অন্বয় ও সাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিভালকার বিদেশী অধ্যক্ষের অমুরোধে বাংলা গভ রচনা করেন, এবং এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গভ রচনা কার্যে নিযুক্ত হয়ে গভরীতির সন্ধান করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর অপরের অমুরোধে নয়, অস্তরের প্রেরণায়, শিক্ষা-প্রচার ও সমাজ্বসেবার উদ্দেশ্তে গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গভকে রীতি দান করেন। রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অর্থপূর্ণ শব্দের ইচ্ছামত ব্যবহার গভভাষা নয়। গভভাষা মনোভাব প্রকাশের অর্থপূর্ণ শব্দের ইচ্ছামত সেই বাহন যা ব্যাকরণের নীতি অমুযায়ী বিশ্বন্ত হয়ে ভাব প্রকাশের একটি আমুপ্রিক রপস্টি করে। এই রূপস্টিই পদবিস্থাস বা ভাষার syntax। বিভাসাগর সংস্কৃত গভরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইংরেজী গাহেত্যর সঙ্গে তাঁর পরিচয় অস্তরক হয়। সংস্কৃত গভের শিল্পমী এবং ইংরেজী গভের সহজ্ব রূপ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনিই সর্বপ্রথম 'ধ্বনিসামঞ্জন্ত' স্থাপুন করে এবং 'সৌম্য সরল শব্দ' নির্বাচন করে বাংলা গভের ছন্দ আবিদ্ধার করেন। ভাষা তথন সার্থক হয়, যথন শিল্পীর প্রাণসভার স্থাক্ষর সে বহন

করে। বজ্রকঠোরের দক্ষে কুসুমকোমল ভাব দংস্কৃত তৎসম শব্দ ও তদ্ভব শব্দকে স্থম মিলনে দংবদ্ধ করে বিভাসাগরী রীতিকে স্পষ্ট করেছে। তাঁর শক্ষুলা ও সীতার বনবাস ভাবামুবাদ; লেখকের অন্তরের করুণার নিঝার গ্রন্থ ছটিকে ভাবসিক্ত করেছে।

বিস্থাসাগর-রচিত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নে, বিস্থাসাগর চিরাচরিত মতের প্রতিধ্বনি করেন নি। তাঁর অভিমতের স্থাতন্ত্র ছিল। এই গ্রন্থ এবং শক্স্থলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত সাহিত্যের রসস্থরপ সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীকে নৃতন করে সচেতন করে ছিল।

রামমোহনের পর মহর্ষির রচনায় ও সাধনায় বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ
ন্তন করে অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। মহর্ষির লিখিত রচনাবলীর মধ্যে
ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখান, আত্মজত্ত্বিছা, ব্রাহ্মধর্মর মত ও বিশ্বাস, আত্মচরিত প্রভৃতি
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থীকার করেননি। তিনি
নিজে উপনিষদের বৃত্তি লিখে তাঁর বন্ধান্থবাদ করেন। মহর্ষি ভক্তিপথের
পথিক ছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতান্দীর যুক্তিবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।
মহর্ষির সভ্যসন্ধান যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

মহর্ষির সম্পূর্ণ বিপরীত পস্থায় অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গত্যের উন্নতি সাধন করেন। সংস্কৃতের অনাবশুক ভার থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মৃক্ত করার চেষ্টা করেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। শাস্ত্রের আহুগত্য এবং ভক্তিবাদ পরিহার করে তিনি জ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, "বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদাস্কই প্রকৃত বেদাস্ত।" অক্ষয়কুমারের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় এবং মহর্ষির অধ্যাত্ম-ভক্তি-তদ্যত অমুভ্তির স্কুমার প্রকাশে বাংলা সাহিত্য সার্থক্তর পরিণ্ডির সম্মুখীন হয়।

মহর্ষির প্রেরণার রাজনারায়ণ বস্থ এবং বিশ্বাসাগরের অন্থসরণে তারাশঙ্কর ভর্করত্ব বাংলা গল্প রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের কাদস্থরীর অন্থবাদে বাংলা গল্প কথনও মূল গ্রন্থের মত অলসগামিনী হলেও, সাধারণতঃ সচল। উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানমার্গী ধর্মালোচনা রাজনারায়ণ বস্থর মনীযার আধারে যুক্তি, বিচার ও প্রমাণাদি যোগে সংহত ও দীপ্ত হয়েছে।

বাংলা গছ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার সর্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবন্ধ্যমের লক্ষণান্থিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ ঐতিহ্-নির্ভর আদেশবাদ দৃচ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে আপনাকে প্রভিষ্টিত করেছে। প্রবন্ধ এক বিশেষ ধরণের সাহিত্যিক নির্মিতি। প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্বের প্রভার চিহ্নিত হয়ে প্রবন্ধ প্র-বন্ধত্ব লাভ করে। এই সচেতন আন্ধিকবৃদ্ধি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যার তাঁর প্রবন্ধাবলী রচনা করেছিলেন। সেজক্ত বোধহয় তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষা জ্ঞানসমৃদ্ধি প্রবল্জর। ভূদেবের মধ্যে একটি সাহিত্যিক রসিক মানস নিহিত ছিল। তাঁর স্বপ্লন্ধ ভারতবর্ধের ইতিহাস এবং 'ঐতিহাসিক উপক্যাস' তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবন্ধের মত ভূদেব উপক্যাস সংজ্ঞার হারা, তাঁর বিশিষ্ট এক রচনাকে চিহ্নিত করেন। সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ ঐতিহাসিক উপক্যাসের অঙ্কুরীরবিনিময় গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপক্যাসের মর্যাদাদান করেছেন।

বিষ্ণমের রচনার বাংলা প্রবন্ধ ও উপক্রাস সর্বপ্রথম সাহিত্যরসে মণ্ডিত হয়।
তাঁর প্রবন্ধে কবিজনোচিত অহুভৃতি বৈজ্ঞানিক বিচারবৃদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনীষার
সঙ্গে যুক্ত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তার পরিধি বহুব্যাপ্ত। সমকালীন সমান্ধ,
ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য,
ধর্ম এবং দর্শন তাঁর আলোচ্য বিষয়। বন্দদর্শনে বিষ্ণমচন্দ্র উত্তররামচরিতের
অপূর্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং সেক্মপীরার ও কালিদাসের তুলনামূলক সমালোচনা
করে প্রমাণ করেন, সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার
দাবী করতে সক্ষম।

তাঁর ধর্ম-চিন্তার স্থাতন্ত্রাও লক্ষণীর। বিশ্বনের মতে হিন্দুধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক আশা আকাজ্ঞা বিশ্বাসের প্রকাশ মাত্র নর। দেহে এবং মনে যা মহায়ত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, তাকেই ধর্ম বলে অভিহিত করা যায়। এই ধর্মই হিন্দু ধর্ম, হিন্দুধর্ম তথা আদর্শ মহায়ত্বের ষথার্থ প্রতিভূ বন্ধিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণে বন্ধিমচন্দ্র পৌরাণিক কিংবা কাব্যিক কাহিনী মাত্রকেই গ্রহণ করেন নি। সপ্তদশ শতান্দীর করাসী দার্শনিক কোতের প্রত্যক্ষবাদ এবং ইংরেজ দার্শনিক মিল ও বেস্থানের হিতবাদ বন্ধিম-

মানসকে সমপরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরতত্ত্বকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল। বঙ্কিমের কাছেও মহাভারতের পার্থসার্থি শ্রীরুষ্ণ সর্বলোকহিত্রতী গীতার নিক্ষাম যোগী। বঙ্কিমের কল্পনায় নিক্ষাম যোগী, নিরাসক্ত হলেও, নির্মম নন।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরিণততম যুগে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল চরিত্রে বিশ্বনচন্দ্র এই আদর্শ রূপায়িত করেছিলেন। বিশ্বনচন্দ্রের প্রথম উপস্থাসেও এই আদর্শপ্রবণতার অন্ফুট পরিচয় বিকশিত হয়েছে আয়েয়া চরিত্রে। পরবর্তী অধিকাংশ উপস্থাসে বিশ্বমচন্দ্র নারীত্বের মধ্যে, কিংবা কথনও পৌরুষের মধ্যে, এই আদর্শ মন্ত্রাত্বের বিকাশসার্থকতা এবং বিপ্রয়ের জন্ম ব্যর্থতার ইতিহাস পরোক্ষভাবে হলেও সচেতন হয়ে সৃষ্টি করেছেন।

বিষ্ক্ষমচন্দ্র ভাঁর রচনাবলীর ঘারা বাঙালীর স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করেন। ইংরেজ-রচিত ইতিহাদ যে বাঙালীর সত্য ইতিহাদ নয়, এবং বাঙালীর সত্য ইতিহাদ যে অগৌরবের নয়—বিষ্ক্ষমচন্দ্র একথা সর্বপ্রথম প্রচার করেন। বিষ্কিমের রচনায় স্বাজাত্যবোধ অধ্যাত্মবোধের দঙ্গে সংযুক্ত। নিষ্কাম ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের সমন্বিত রূপ আনন্দমঠের ভাব প্রেরণা। বিষ্কিমের ভাবদৃষ্টিতে স্কলা স্কলা বঙ্গভূমি দশপ্রহরণধারিণী তুর্গাতে পরিণত হয়েছেন।

আবহমান কালের বাঙালীর মানস সংস্কৃতি রামারণ, মহাভারত ও পুরাণের রুসে পরিপুষ্ট। রামমোহন ও দেবেল্রনাথের জ্ঞানমার্গী রচনার পৌরাণিক আলোচনার স্থান ছিল না। বঙ্কিমচল্রের রচনার পৌরাণিক রূপকল্পনা ও ধ্যানকল্পনাকে বাঙালী নৃতন করে লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আলোচনার প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্বোক্ত সাহিত্য সংস্কৃতের ভাবর সেই শুধু পূষ্ট হয়িন, সংস্কৃত সাহিত্যের আন্ধিকও তাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের নানাবিধ শব্দ ও অর্থালঙ্কার এবং স্থললিত ছন্দরান্ধি দারা বাংলা সাহিত্য মণ্ডিত। তা ছাড়া, বাংলার গণনাতীত প্রবাদরাশি ও বাগ্ ভঙ্গী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রগাঢ় প্রভাবের পরিচয় বহন করে। গ্রন্থবিস্তারভয়ের এ সকল প্রসঙ্গের আলোচনা ধ্বেকে এখানে বিরত থাকতে হল।

## নামনিদে শিকা

[ শুপু প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ, লেখ ও গ্রন্থকারের নাম এখানে লিখিত হইল। পরিশিষ্টস্থ নামগুলি এই নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত হইল না। তারকাচিক্ পাদটাকার নিদেশক। ]

#### গ্রন্থ ও লেখ

অ

অগ্নিপুরাণ ৮২, ৮৬

व्यथर्वरवम २, ७, २२-७७, ८७

অধ্যান্মরামায়ণ ৭৫

অন্র্যরাঘ্য ১৮৮

অন্তক্রমণিকা ১৭

অনুক্রমণী ৬৪

অন্তোজিমুক্তাল্ডা ১৩৭

অবদানশতক ১২৫, ১৪৩

অবন্তিস্থন্দরীকথা ১৪৯

অবন্তিহন্দরীকথাসার ১৪৯

অবিমাবক ১৬৬

অভিজ্ঞানশকুন্তলা ৮১, ১০৭,১৬০,১৬৯,১৭৩-৪

অভিষেক ১৬৬

অমরকোষ ১৯

অমকশতক ১১৪, ১৩০

অসূত্ৰমন্থন ১৬২

অর্থশাস্ত্র ১৬৪

ष्ट्रोशाशी ७১, ৮•, ১৪১, ১৬৪

MELTY

আইহোল প্রশস্তি ১০৬, ১১৮

আপন্তম ধর্মপুত্র ৬০, ৮৪

আপিশলি শিক্ষা ৬০

আধাসপ্তশঙী ১৩১

আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ৩, ৩৭

আখলায়ন শ্রোভহত্ত ৬০

আশ্চর্ষ্চুড়ামণি ১৮৭

আখনায়ন গৃহত্ত ৮০

क्र

ঈশোপনিষদ্ধ, ৪৫, ৪৭, ৫৩%, ৫৪%, ৫৬

উ

উত্তররামচরিত ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬

(উত্তরচরিত)

एमरञ्जाकवा ১৫२

উদাত্তরাঘব ১২৭, ১৮৭

উভয়াভিসারিকা ১৭৯

Ø

উক্তঙ্গ ৮১, ১৬৫

제

श्राद्याप २, ७, ৫-२२, २१, २৮, ०७, ७८, ३७

ঋখেদাত্তক্ৰী ৬৪

ঋগ্বিধান ৬০, ৬৪

ঋতুসংখার ১১০

এ

এলাহাবাদ প্রশন্তি ১৪২

ঐ

ঐভরেয় ব্রাহ্মণ ৩৭, ৪৭

ঐভরেয় জারণ্যক ৩, ৪, ১৪, ১৬, ১৭, ৪২, ৪৪,৪৬

ঐভরেয় উপনিবদ্ ৪, ৪৬, ৪৭

ক

কংসবধ ১৬৪

कर्छाशनियम 8, 89, ৫১, ६०\*, ६०\*

কথাকোষ ১৫৭

কথারত্রাকর ১৫৭ কথাৰ্ণব ১৫৭ কথাসরিৎসাগর ১০১, ১৪৬ क्ष किंगाज्यामय ১२० কপিঠলকঠ সংহিতা ২৬ কবিরহ্সা ১২৭ कवौन्तवहननम्ब्रह्म ৯৯% কর্ণভার ১৬৫ কর্ণস্থন্দরী ১৮৮ কলাবিলাস ১৩৭ কল্পানামণ্ডিভিকা ৭৪, ১৪৩ কাঠকসংহিতা ২৬ কাত্রবাকরণ ১০০ कामयती २८, ১८२, ১८२, ১৫२, ১৫৩ कावापर्म २८, १२८\*, १८., १८৮ কাব্যালকার ১১ কামলকীয় নীতিসার ১৪৬ কামসূত্র ৯৭ কিরাভার্জুনীয় ৮১, ৯৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮ কুন্দমালা ১৮৮ কুমারসম্ভব ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১২ কুমারপালচরিত ১২৭, ১০০ কুফকর্ণামূভ ১৩৪ क्तांशनियम ४, ४७, ४१, ६०, ६३ কে বাতকী ব্রাহ্মণ ৩৭, ৪৭ কোষীত্রকী আরণ্যক ৩, ৪৪, ৪৭ **८कोरोडको** উপनियम ८१

গণ্ডীপ্তোত্রগাথা ১০০

গীত৷ ২৪, ৪ • , ৫ • \* , ৫৪ \* , ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৭৭,

গীতগোবিন্দ ১৩২

গীর্ণার প্রশস্তি ৯৮, ১৪২ গোপথ ব্ৰাহ্মণ ৩, ৩৮ গোপালচম্পু ১৫৯ গোবিন্দলীলামৃত ১২৭ গৌতমধর্মত্ত্র ৬০, ৮৪ চণ্ডকৌশিক ১৮৮ हली ४१, ४४, ४३ চণ্ডাশতক ১১৬ চতুর্বর্গচিন্তামণি ১৫৪ **চ**समृ**ड** ১७२ চম্পকশ্ৰেষ্ঠিকথানক ১৫৭ চারুদত্ত ১৬৬, ১৭৮ চৈত্রসচক্রেপর ১৮৮ চৌরপঞ্চাশিকা ১৩১ চৌরীস্থরতপঞ্চাশিকা ১৩১ ছ ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪, ৩৬% ৪৭, ৪৮% ছান্দোগ্য ত্রাহ্মণ ৪৭ জাভক্মালা ১৪৪ জানকীহরণ ১২০ জানকীপরিণয় ১২৭ জাম্বতীবিজয় ১৯ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩, ৩৮, ৪৬ জৈমিনীয় আরণ্যক ৪৪ জোতিৰিদাভরণ ১০৬ তস্ত্রাখ্যায়িকা ১৪৫ ভাণ্ডামহাব্রাহ্মণ ৩, ৩৭, ৩৮

তিলকমঞ্জরী ১০১, ১৫৯

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৬২

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৪, ৪৬, ৪৭, ৫৭ ø তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩, ৩৮, ৪৪, ৪৭ পঞ্জন্ত ১০৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৬, ১৪৭ তৈত্তিরীয় সংহিতা ২৬ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ৩৮ ত্রিপুরদাহ ১৬২ পঞ্চরাত্র ১৬৫ ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত ১২৭ পদান্ধদূত ১৩২ পদ্মচূড়ামণি ১২৭ পদ্মপ্রাভূতক ১৭৯ দময়ন্ত্রীকথা ১৫৯ পদ্মপুরাণ ৮৭ দশকুমারচরিত ৯৫, ১০১, ১৪৯, ১৫٠ পঢ়াবেণী ১৩৮ রশরাপক ১৭৯ পদ্মাবলী ৯৪, ১৩৮ प्रिवाविषा**न** ১৪৩ প্ৰন্দুত ১৩২ मृड्यादी (कह ३७० পাণিনিব্যাক্বণ ৫৯ দূতবাকা ১৬৫ পাণিনীয়শিকা ৬০ (मरनाभरमम ১७१ পাণ্ডবচরিত ১২৭ দ্ব্যাশ্রায়কাব্য ১৩০ পাভালবিজয় ১১ श পাদতাডিতক ১৭৯ ধর্মশাভাদয় ১২৭ পার্বতীপরিণয় ১৮৭ ধৃভবিটসংবাদ ১৭৯ পিঙ্গলচ্ছন্দঃমূত্র ৬২ ₹ পুরুষপরীক্ষা ১৫৭ নবদাহদাক্ষচরিত ১২৮ পুপ্রবাণবিলাস ১১٠ नतनात्रायशीनन ३२१ পৃথীরাজবিজয় ১৩• নৰ্মালা ১৩৭ প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণ ১০১, ১৬৬ नलहम्लु २०, २०३ প্রতিমা ১৬৬ नलामय ३३० প্রবন্ধকোষ ১৫৭ নাগানন্দ ১৭৯, ১৮১ প্রবন্ধ চিস্তামণি ১৫৭ নাটাশাস্ত্র ১৭৯ প্রবোধচন্দ্রোদয় ১৮৮ नात्रहोत्रनिका ७० প্রশোপনিষদ ৪, ৪৬, ৪৭ निघष्टे ७२ প্রসন্ধরাঘর ১৮৮ निक्रेक्ड ১৫, ১৮, ३∙, २२≈, ७১, ७२ প্রিয়দর্শিকা ১০১, ১৭৯ নীতিশতক ১১৪, ১১৫ নীলমভপুরাণ ১২৯

বংশব্রাহ্মণ ৩, ৩৮

नियध्वतिक ४১, ३८, ३२७

বরদান্বিকাপরিণম ১৩৯ विनविक ১७৪ বাক্যপদীয় ১১৬, ১২• বাজসনেয়ী সংহিতা ২৬ বারকচকাবা ১৯ বালচরিত ১৬৫ বালভারত ১২৭,,১৮৮ বালরামায়ণ ১৮৮ বাশিষ্ঠ রামায়ণ ৭৫ वामवष्टा २६, ३८३, ३६०, ३६३, ३६२ বিক্রমাক্ষদেবচরিত ১২৮ বিক্রমচরিত ১৫৩ विक्रायार्वनीष ১७०, ১৬৯, ১৭० विष्प्रभूतान २०%, ४२, ४७, ३०, ३८ বীরকম্পরায়চরিত ১৩৯ বুদ্ধচরিত ৭৪, ৯৯, ১০০, ১০৪ ৰুহৎকথামঞ্জরী ১∙১, ১৪৬ तृहदक्षा ১००, ১०১, ১৫৫ বৃহৎকথালোকসংগ্রহ ৪৭, ১০১ वृश्मात्रभाक ८, ८३, ८१, ४৯: বৃহদ্দেবতা ৬৩, ৬৪ বেতালপঞ্চবিংশতি ১৫৪, ১৫৫ বেণীসংহার ১৮৩ বৈথানসংম্পৃত্ত ৬• .বৈরাগাশতক ১১৪, ১১৫ বোধিসম্ভাবদাৰমালা ১৪৪ বৌধায়নধর্মস্ত্র ৬০

ভ

ব্রহ্মপুরাণ ৮৭

ভগবল্গীতা (গীতা দ্রষ্টব্য )

বৌদ্ধসংগতালকার ১৫২

ভট্টিকাব্য ১১৮, ১১৯, ১৫• ভরটকদাত্রিংশিকা ১৫৭ ভাগবত ৭৫, ৮৯, ৯০, ১৪১ ভামিনীবিলাস ১৩১ ভারতচম্পু ১৫৯ ভারদ্বাজ শিক্ষা ৬• ভিকাটন ১২৭ ভোলপ্ৰবন্ধ ১৫৭ ভ্রমরদূত ১৩২ মধুরাবিজয় ১৩৯ মধ্যমব্যাযোগ ১৬৫ মহুসংহিতা ৫১ \*, ১৪১ মৰোদূত ১৩২ মস্ত্রদৈবভব্রাহ্মণ ৩, ৩৭ মলিকামাকত ১৮৭ মহানাটক ১৮৮ মহাবস্ত ১৪৩ মহাবীরচরিত ১৮৩, ১৮৬ মহাবাদ্যণ ৩ মহাভারত ৬৮, ৭২, ৭৫-৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৮ মহাভাষ্য ৩, ২২, ২৫, ৬১, ৮০, ৯৯, ১৪১, ১৬৪ মাভূক্যোপনিষদ্ ৪, ৪৭, ৫০% মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮৮, ৮৯ মালতীমাধৰ ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫ মালবিকাগ্নিমিতা ৮২\*, ১০৬, ১০৭, ১৬৫, ১৬৯, ১৭১, ১৭২\*, ১৭৩ মুকুটভাড়িতক ১৮৭ মুভকোপনিষদ্ ৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫১\*, ৫৩\* মুদ্রারাক্ষম ১৮২

মৃচ্ছকটিক ১৬৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮

| নেযদূত ৯৫, ১০১, ১০৫, ১১২, ১৩০, ১৩১, ১৩২ | শান্তিশতক ১০৭                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| মেধাতিথিভাষ্য ১৪১                       | শাবরভাষ্য ১৪১                                 |
| মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ৪৮                   | শারিপুত্রকরণ ১৬৫                              |
| মৈতায়ণী সংহিতা ২৬                      | শার্ঙ্গধরপদ্ধত্তি ১৩৮                         |
| য                                       | শিশুপালবধ ৯৪, ১২১-১২৪                         |
| यङ्दिंग २, ७, २०-२३, ७€                 | শুকসপ্ততি ১৫৫                                 |
| য়শস্তিলকচম্পূ ৯৫, ১০১, ১৫৯             | <b>ও</b> ল্পুত্র ৬•                           |
| যাদবাভ্যুদয় ১২৭                        | শৃপারভিলক ১১•                                 |
| <b>ী</b> র                              | শৃঙ্গাররসাষ্ট্রক ১১•                          |
| রঘুনাথাভূচেয় : ৩০, ১০৯                 | শৃঙ্গারশতক ১১৪, ১১৫, ১৩০                      |
| রঘুবংশ (রঘু)৯৪,৯৬৫, ১০৫, ১০৮, ১১১, ১১৩  | <b>ঐকেঠচ</b> রিত ১০৫                          |
| রত্বাবলী ১০১, ১৭৯, ১৮০, ১৮১             | ঐমন্তাগৰত (ভাগৰত দ্ৰষ্টব্য)                   |
| রাক্ষদকাবা ১১•                          | যে গাখতরোপনিষদ্ ৪, ৪৬%, ৪৮, ৫৬                |
| রাধ্বপাণ্ডবীয় ১২৭                      | ষ                                             |
| রাজতরঙ্গিণী ১২৮, ১२৯, ১৫•               | ষড ্বিংশ ব্রাহ্মণ ৩, ৩৭, ৩৮                   |
| রাজেন্দ্রকর্ণপুর ১০০                    | স                                             |
| রাবণবধ ১১৮                              | সংহিত্যেপনিষদ্ ব্ৰাহ্মণ ৩, ৩৮                 |
| রাবণ।জুনীয় ১২৭                         | সন্ধৃত্তিকর্ণাসূত্ত ৯৪, ১৩৮                   |
| রামচরিত ১২৯                             | मग्रक्षकोम्मो ১৫ १                            |
| রামায়ণ ৬৮-৭৫, ৮০, ৯৬                   | সর্বাত্মকর্মণা ৮, ৬৪                          |
| রামায়ণচম্পূ ১৫৯                        | সহাধ্যানন্দ ১০৮                               |
| রামাভ্যুদয় ১৮৭                         | দামবিধান ব্রাহ্মণ ৩, ৩৮                       |
| রুক্তিণীহরণ ১২৮                         | সামবেদ ২, ৩, ৯, ২৩-২৫, ৩৫, ৩৭                 |
| म                                       | <b>माय्र</b> णंखाया ১, ১৫, २ <b>७,</b> २१, ७১ |
| ললিভবিস্তর ১৪৩                          | মাহিত্যদৰ্পণ ১৬•, ১৬১%                        |
| <b>*</b> †                              | সাংখ্যায়ন শ্রোতহুত্র ৮০                      |
| শ্তপথব্ৰাহ্মণ ৩, ৩৮, ৪৭                 | সিংহাস <b>ন</b> দ্বাত্রিংশিকা ১৫০             |
| শাংকরভাষ্য ১৪১                          | স্থভাষিত্রত্নকোষ ১৩৮                          |
| শাস্থায়নগ্ৰাহ্মণ ৩৭                    | স্তাধিতরত্নসন্দোহ ১৩৭                         |
| শারন্বভীপুত্রপ্রকরণ ১৬৫                 | হভাষিতহারাবলী ১৩৮                             |
| শাঙ্খায়ন আরণাক ৪৪                      | স্ভাষিতাবলী ৯৪, ৯৯%, ১৩৮                      |

হুজাবিতমুক্তাবলী ৯৪, ১০৮ হুমনোন্তরা ১৪১ হুরপোধ্সব ১২৮ হুক্তিমুক্তবিলী ১৩৮ হুর্যশতক ১১৬

সৌन्त्रतन्त २२, २०७, २०४, २०० সৌরপুরাণ ৮৭

স্বপ্নবাসবদত্তা ১০১, ১৬৬, ১৬৮, ১৮০

হ

হংসদৃত ১৩২
হনুমনাটক ১৮৮
হরবিজয় ১২৫
হরিবংশ ৮৪
হরিবিলাদ ১২৮
হরিবিজ্ঞ ৯৫, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৬৮

### গ্রন্থকার

অ

অনস্ত ১৫৯

অমরচক্র ১২৭

অনক ১১৪, ১৩০

অমিভগতি ১৩৭

व्यवस्थि १८, २२, ३००, ३०८, ३००, ३७८

আ

षानन्तर्यन ১১৪, ১२৪, ১৩৪, ১৮१

আপন্তম ৬•

আর্যশূর ১৪৪,

আখলায়ন \৬ • \

₹

विश्वत एख २१३V

উ

্যউদ্ভেনাথ ১৮৭

ক

कल्ह्म ३२२, ১७७

কবিপুত্র ১৬৫

কবিকর্ণপুর ১৮৮

कविमल ১२१

कविद्राज ১२१, ১৫১

কাত্যায়ন ৮, ৬৪

/कालिमान १६, ४४, ४२\*, ३८, ४०४, ४०२, ४०७,

٥٠٠, ১٠৬, ১٠٩, ১٠৮, ১১۰, ১১১, ১১২,

১৬¢, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৮, ১৮३

কুমারলাত ৭৪, ১৪৩

क्मात्रमाम १८, ३०७, ১३७, ১२०

কুমারভট্ট ১২০

কুঞ্চদাৰ্বভৌম ১৩২

-কৃঞ্দাস ১২৭

কৃঞ্মিশ্র ১৮৮

कृष्शनम ১२৮

ক্ষেমীখর ১৮৮

८क्ट्रम्स ३०३, ३०१, ३८७

গ

গঙ্গাদেবী ১৩৯

| and the second                    | 100                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| গুণীতা ১০০, ১০১                   | পতঞ্জি ১, २১, २৫, ৮०, ৯৯, ১०२, ১৪১, ১৬৪                             |
| ऽशाक् <b>ल</b> >२१                | পদ্মগুপ্ত ১২৮                                                       |
| <b>८</b> शीवर्धन                  | পরিমল ১২৮                                                           |
| গোত্ম ৬•                          | পাণिनि ८৮, ८৯, ७०, ৮०, ৯৯, ১०२, ১৪১, ১৬৪                            |
| <b>5</b>                          | পিঙ্গলাচার্য ৬২                                                     |
| <b>ह</b> न्मुकवि                  | পুनिन्म ১৫२                                                         |
| চিন্তামণি ১৫৬                     | ব                                                                   |
| চোর ১৩১                           | वब्रक्रि २७२, २१२                                                   |
|                                   | वर्धभान रुति २८१                                                    |
| জ                                 | বল্লভদেব ৯৪, ১৩৮                                                    |
| জগরাথ ১০১                         | ব্লস্তদ্দি ১৫৪                                                      |
| জम्बू ১७२                         | ব্লালসেন ১৫৭<br>বশিষ্ঠ ৬০                                           |
| জন্তলদন্ত ১৫৪                     | वस्त्रभाग ১२१                                                       |
| জ্য়দেব ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৮৮   | বাণভট্ট ৭৮, ৮৫, ৯৫, ১০০, ১১৬, ১৪২,                                  |
| জহল ৯৪, ১৩৮                       | '(বাণ) ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩,                                |
| জিনকীঠি ১৫৭                       | <b>ን</b> ₢৬, ১৬ <b>৮</b> , ১৮۹                                      |
|                                   | বাৎস্তায়ন ৯৭                                                       |
| জীবগোষামী ১৫৯                     | বাম <b>ন</b> ১২৪                                                    |
| ভ                                 | বামনভট্টবাণ ১২৭                                                     |
| তিরুমলাম্বা ১৩৮                   | বিভাকর ১৩৮                                                          |
| ত্রিবিক্র <b>মভ</b> ট্ট ৯৫, ১৫৮   | বিভাপতি ১৫৭                                                         |
| फ                                 | বিশা <b>থদ</b> ত্ত ১৮২, ১৮৩<br>বি <b>খনাথ ৯৩,</b> ১ <b>•২, ১</b> ৬• |
| किली के8, ३०३, ३२३, ३८०, ३००, ३०४ | विक्षमा ১৪१                                                         |
| দামোদরমিশ্র ১৮৮                   | विव्यव ३२४, ३७३, ३४४                                                |
| দেবদত্ত ১৫৬                       | বীরনাগ ১৮৮                                                          |
| ••••                              | বৃদ্ধশোষ ১২৭                                                        |
| দেবপ্রস্থার ১২৭                   | <b>त्</b> रशामी ३०३                                                 |
| ধ                                 | বেস্কুট্ৰাথ ১২৭                                                     |
| <b>धनक्ष</b> त्र ১२१, ১१२         | বেণীদত্ত ১৩৮                                                        |
| ধনপাল ১•১, ১৫৯                    | रियोनम् ६०                                                          |
| ধৰ্মকীৰ্ত্তি ১৫২                  | ट्योभाग्न ७ <b>०</b>                                                |
| (धांग्री ১०२                      | ব্যাস ২৫, ৮ <b>৫</b><br>ব্ৰ <b>জনাথ ১৩</b> ২                        |
| ล                                 |                                                                     |
| ৰমিসাধু ৯৯                        | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                               |
| নারায়ণ ১৪৬                       | ভটুৰারারণ ১৮৩                                                       |
| man, ege                          | ভট্টকুমার ১২•                                                       |

ভট্ডীম ১২৭ লীলাণ্ডক ১৩৪ ভট্টি ৭৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৪ लानियत्राज ১२৮ ভবভূত্তি ৭৫, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭ \* ভর্ত ৭৯ শঙ্করাচার্য ১৩৫, ১৩৬ ভর্ত্রি ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২•, ১৩•, ১৩৬ শক্তিভন্ত ১৮৭ ভাগবত ১৪১ শস্তু ১০•, ১৩৭ ভাষহ ১৯, ১৫ • भाकला ১১ ভারবি ৮১, ৯৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৪ শাকল্যমল ১২৭ ভাস ৭৫,৮১, ১০১, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, শাঙ্গধর ১৩৮ 392, 394, 360 निवनाम २०४, २००, २०१ **ज्यगञ्जे ३**०२ শিवश्राभी ১२৫ ভোজরাজ ১৫৯ শিল্হণ ১৩৭ ভৌম ১২৭ नुष्ठक २१६, २१४, ३१३ ভৌমক ১২৭ শৌনক ৬৩, ৬৪ य শ্রামলিক ১৭৯ मध्यक ३२० শ্রীধরদাস ৯৪, ১৩৮ ময়ুর ১১৬ শ্রীহর্ষ ৮১, ৯৪, ১•১, ১২৬, ১২৭ মলাচার্য ১২৭ স মলিনাথ ১০৯ मक्राक्त ১२৯, ১৩० মাঘ ৯৪, ১১৬, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪ मायुप ১\*, २\*, ४\*, **১৫**, २५, २१, 85 মায়ুরাজ ১৮৭ সিংহাদিতা ১৫৯ মুরারি ১৮৮ হুন্দর ১৩১ মেরতুক্ত ১৫৭ হ্বৰ্ ৯৫, ১০০, ১৫০, ১৫১ য সোড চল ১৫৯ যশোবর্মণ ১৮৭ সোমপ্রভ ১৫৯ যান্ত ১১, ১৫, ৬২ র সোমদেব ৯৫, ১০১, ১৪৬ त्रघनन्पन ४८ দোমিল ১৬৫ রত্নাকর ১২৫ সোমেশ্বর ১২৮ রাজচুড়ামণিদীক্ষিত ১২৮ भोमिल ३७० রাজশেথর ১৫৭, ১৮৮

হ

হরিকবি ১৩৮

হরিষেণ ১৪২

श्लोगु४ ১२१

ट्याटल ১२१, ১৩०

হেমবিজয়গণি ১৫৭ হেমাজি ১৫৪

ল লক্ষ্মণ ১৫৯

রামিল ১৬৫

রায়মুক্ট ১৯

রুদ্র ১৩২

রামভদান্বা ১৩০, ১৩৯

রূপপোস্বামী ৯৪, ১৩২, ১৩৬, ১৩৮